

# Leadership নেতৃত্ব প্রদান

সূলাইমান বিন আওয়াদ ক্বিয়ান

## Leadership নেতৃত্ব প্রদান

ও প্রভাবিত করার গুপ্ত রহস্যাবলি

#### भृन :

সূলাইমান বিন আওয়াদ কিয়ান

#### ভাষান্তর

প্রকৌশলী হাফেজ রাফাফ তাহসীন খুলনা প্রযুক্তি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

#### সম্পাদনা

জি. এম. মেহেরুল্লাহ

এম.এম.বি.এ.অনার্স.এম.এ.বি.সি.এস. (শিক্ষা)

প্রকল্প পরিচালক: জামিয়া মিল্লিয়া বাংলাদেশ

ভূতপূর্ব প্রভাষক: সরকারি মাদ্রাসা-ই- আলিয়া, ঢাকা

ও নিউ গভ: ডিগ্রি কলেজ রাজশাহী

অধ্যক্ষ: আল আছালা ইন্টাঃ স্কুল এন্ড কলেজ, রিয়াদ, সৌদি আরব

## কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মো: নূরুল ইসলাম মণি



প্রিস পাবলিকেশন ১৯ ৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট, ১৯ বাংলাবাজার, ঢাকা –১১০০।

## Leadership নেতৃত্ব প্রদান



## সম্পাদকের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রক্ষুল আলামীনের জন্য, যিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতাকে সমগ্র জগতসমূহের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেন। ছলাত ও সালাম আমাদের প্রিয় নবী ও রস্ল মুহাম্মাদ হ্লা -এর ওপর, যিনি স্বীয় প্রথিতযশা উৎকর্ষ স্বভাব, উন্নত চরিত্র, সাবলীল বচন ও সর্বপ্রকার অসাধারণ সং গুণাবলীর সমাহার নিজ জীবনে বাস্তব রূপ প্রদান করে অপ্রতিদ্বন্ধী নেতৃত্বের বাস্তবায়ন ঘটিয়েছেন। আর তাঁর স্বশ্রদ্ধ পরিবারবর্গ, সাহাবীগণ ও সকল উন্মতের ওপর ছলাত ও সালাম।

পিস পাবলিকেশনের স্বত্ত্বাধিকারী জনাব মো: রফিকুল ইসলাম সাহেব দেশ-দেশান্তর হতে বিভিন্ন ভাষার গবেষণালব্ধ মূল্যবান গ্রন্থরাজি সংগ্রহ করে বাংলা ভাষায় ভাষান্তর করত: ইসলাম ও মুসলিমদের অসাধারণ খেদমত করে যাচ্ছেন। তারই ধারাবাহিকতায় সুলাইমান বিন আওয়াদ ক্বিমান রচিত ও ড. মাহমুদ হ. আল-দিনায়ী কর্তৃক ইংরেজিতে অন্দিত Secrets of leadership and influence" পুস্তকটি প্রকৌশলী হাফেজ রাফাফ তাহ্সীনকে দিয়ে বাংলায় ভাষান্তর করান। পুস্তকটি এক নজর দেখেই বাংলা ভাষায় প্রকাশের গুরুত্ব, যথার্থতা ও একান্ত প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করে শত ব্যন্ততার মাঝেও সম্পাদনার কাজটি করতে আগ্রহী হই।

উচ্চ পদ হতে মাঠ পর্যায়সহ সর্বস্তরে যাঁরা নেতৃত্ব প্রদান, ও দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করেন বা করবেন তাদের জন্য পুস্তকটি অমেয় সৃধা হিসেবে গৃহীত হবে বলে আশা করি। সকল মানুষই নিজ নিজ অবস্থানে এক একজন নেতা বা পরিচালক। এ জন্য সকলকেই দায়িত্ব কর্তব্য সুচারুরূপে পালনের নেপথ্যে যে গুণাবলির গুপ্ত রহস্য স্বভাবে থাকা একান্ত প্রয়োজন তা জেনে জীবনে বাস্তবায়িত করার জন্য এ পুস্তকটি সকলের পথের দিশা হবে।

আমাদের প্রাণের নবী ক্রিছ্র-এর বিষয়ে অভ্তপূর্ব সর্বশ্রেষ্ঠ গুণাবলির সমন্বয়ে পুস্তকটির বাংলারূপ বাংলাভাষীদের হাতে যাওয়ার সুযোগ প্রদানে আল্লাহ আমাকে কবুল করায় অবনত শীরে অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

আল্লাহ যেন প্রিয় নবী ক্রিছ বিষয়ে এ সামান্য খিদমতকে তাঁর প্রতি মহব্বতের নিদর্শনরূপে গ্রহণ করেন ও পরকালে নাজাতের ওসিলা হিসেবে কবুল করেন। আমীন!

ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ইং জি.এম. মেহেরুল্লাহ

## লেখকের পরামর্শ

## কিভাবে এ বইটি পড়বেন

- ১. নবী মুহাম্মাদ ক্রিট্র-এর নাম যখন উচ্ছারিত হবে তখন দরুদ ও সালাম পড়বেন। কেননা, এটা পড়ার ব্যাপারে আমরা এভাবে আদিষ্ট হয়েছি। কেননা, তিনি বলেছেন" ঐ ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে আমার নাম শুনে অথচ আমার ওপর দরুদ ও সালাম দিল না।"
- হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ তাঁর স্ত্রীগণ ও তাঁর বংশধরদের ওপর আপনি রহমত বর্ষণ করুন, যেমন আপনি ইবরাহীম ও তাঁর পরিবারের ওপর রহমত বর্ষণ করেছিলেন। আর তাঁর স্ত্রীগণ ও তাঁর বংশধরদের ওপর বরকত দান করুন। যেমন ইবরাহীম ও তাঁর পরিবারের ওপর বরকত দান করেছেন।
- ৩. আপনি এ বইটির বিভিন্ন অধ্যায়ের প্রত্যেকটি পাঠ যখন পড়বেন তখন খুবই আগ্রহভরে গভীর অনুপ্রেরণার সাথে পড়া আরম্ভ করবেন। গভীরভাবে অনুধাবনের জন্য এ বইয়ের অনুচ্ছেদ, অধ্যায়, বিষয়বস্তু প্রয়োজনমত আলাদা করে উপস্থাপন করা হয়েছে।
- 8. আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মহান নবীর ওপর বেশি বেশি সালাত ও সালাম ব্যতিত আর তেমন কিছু করতে পারছেন না বলে যদি মনে হয়, তাহলে মনে করবেন ঐটিও পর্যাপ্ত লাভ ও আপনার জন্য করুণা।
- ৫. প্রিয় পাঠক! এ বইটিতে নবী ক্রিফ্র -এর নৈতিক উৎকর্ষ সম্বলিত
  দ্রদর্শিতার বর্ণনা আছে। যা নেতৃত্বে মানসম্পন্ন শিক্ষা, উপদেশ,
  পরামর্শ দিবে ও প্রভাবিত করবে।

## এ বইতে আপনি কি পড়বেন

এ বইটিতে নবী মুহাম্মাদুর রস্লুল্লাহ ক্রি -এর জীবনের সরাসরি ধারা বিবরণী বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর অনুরাগ-অনুভৃতি, তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধরন, তাঁর নেতৃত্বের ধারা, তাঁর প্রেরণা ও অনুপ্রেরণা প্রদানের পন্থা, মানুষ ও জনসাধারণকে আকর্ষীত ও অনুপ্রাণীত করার কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে। এর মধ্যে আরও সমন্বয় করা হয়েছে, দায়িত্ব পালনের প্রেরণা গভীরভাবে যোগান দেয়ার ক্ষেত্রে তাঁর নমুনাসমূহ। এটা যে শুধু তাঁর বাকপটুতা ও বাচনভঙ্গির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়; বরং তিনি হৃদয়ের

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. ইবনে হিব্বান হাদীস নং ৯০৯

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup>. বুখারী হাদীস নং ৩২১০

গভীরে গথিত করতে পারতেন। তিনি যে ওধু অবস্থার প্রেক্ষিতে এ সকল কিছু করতে পারতেন তা নয় বরং এ সকল বৈশিষ্ট্য ও উপাদান তার মজ্জাগত, স্বভাবগত ও সহজাতগত।

## ঘটনা প্রবাহের আলোকচ্ছটা

এ বইটি ঐ সমস্ত ঘটনাবলির আলোকে রচনা করা হয়েছে যেথায় নবী মুহাম্মাদুর রস্লুলাহ ক্র্রু-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ঐ সব ঘটেছে, যেথায় তার স্বভাবের প্রকাশ পেয়েছে, তার অবস্থান ও সুন্দর উপস্থাপনা উদ্ভাসিত হয়েছে। তা এমনই প্রণিধানযোগ্য যার বিপরীতে সকল স্বভাব, সকল তত্ত্বাবধান, অবস্থান ও সকল উপস্থাপনা মান।

মহান নেতা নবী এর সৌন্দর্যময় আলেখ্য, দ্বিন্তীময় প্রভাব, মাধ্র্যপূর্ণ অসাধারণ প্রেরণা, গভীর আকর্ষণ, মনমুগ্ধকর বচন, এমন গভীরভাবে পাঠককে প্রভাবিত করবে যে, তা বারবার পাঠ করেও নিগুঢ় তত্ত্বে পৌছতে আরও ব্যাকুল হবে, আরও অধিক আত্মতৃন্তি পেতে থাকবে, শিহরিত হতে থাকবে।

এটা সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের জীবন স্মৃতি। মানুষ যার সুঘাণে বিমোহীত হবে। এটা প্রবাহমান একটা ঝরণার মত দীপ্তিময় আলোকচ্ছটা যার নূরে নুরান্বিত হতেই হবে। এটা এমনই সুঘাণ যার সুগন্ধে সুবাসিত ও মৃয়মান হবেই হবে। নব ধারায় রচিত এ বইটি

গতানুগতিক যে সকল বই নবী করীম ক্রীম এর জীবনীর ওপর লেখা হয়েছে এটার ধারা ও ধরণ একটু অন্যরকম। এ বইতে ধারাবাহিক জীবনী বা ঘটনাবলি বা যুদ্ধ জেহাদের পর্যায়ক্রমিক আলোচনা নয়; বরং একটি ঘটনা বা ঘটনাংশকে বিচার বিশ্লেষণ করা ও প্রেক্ষাপট চর্চার মাধ্যমে শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রকাশ করা হয়েছে। প্রথমে একটি অনুচেছদ বা হাদীস উপস্থাপন করে তার গভীরতম প্রেক্ষাপট ও শিক্ষণীয় উপাখ্যান উপস্থাপন করা হয়েছে। যার মাঝে মহান নেতার নেতৃত্বের পিছনে যে মহাগুপ্ত রহস্য নিহিত ছিল তা উপস্থাপন করা হয়েছে।

যার মাধ্যমে একজন নেতার নেতৃত্ব প্রদানের জন্য যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরি গুণ থাকা প্রয়োজন তা প্রকাশ করা হয়েছে। যা মানুষের স্বভাবের সাথে, মূন-মস্তিষ্ক, মানবিক্তার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।

প্রত্যেকটা অধ্যায়ের একটি করে মুক্ত দানা নামে সারাংশ দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক অধ্যায়ে প্রয়োজনীয় কুরআনের আয়াত নেয়া হয়েছে।

৩. সহীহ মুসলিম-৫২৩

## সৃচিপত্ৰ

| সফল মহান নেতার নেতৃত্বের নেপথ্যে প্রথম শুপ্ত রহস্য ঃ<br>প্রতিটি মানুষের শুণের যথোচিত বিচার ও প্রত্যেকের প্রতি গর্ | <u> </u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| একান্ত মনোযোগ প্রদান                                                                                              |          |
| ◈ মসজিদের ঝাড়ুদার                                                                                                |          |
| 🔷 মহান নেতার সফলতার প্রথম গুপ্ত বিষয়                                                                             | ২৬       |
| 🗇 প্রতি মানুষের গুণের যথাযথ বিচার-বিবেচনা ও প্রত্যেকের                                                            |          |
| প্রতি একান্ত গভীর মনোযোগ প্রদান                                                                                   | ২৬       |
| 🔷 এ গুপ্তভেদের মূল                                                                                                | ২৬       |
| ♦ সম্মাননা প্রদানের দিন                                                                                           |          |
| ♦ মহান বিজয়                                                                                                      |          |
| 🔷 মক্কার নেতার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন                                                                               |          |
| 🔷 আবু সুফিয়ান যিনি খ্যাতি পছন্দ করতেন                                                                            |          |
| ♦ সত্যই মহামানব                                                                                                   |          |
| 🗇 সম্মাননা প্রদান ও সম্রম রক্ষার প্রতিক্রিয়া                                                                     |          |
| <b>&amp; प्र</b> टान ताष्ट्रितर्ग                                                                                 | (9.5     |

| 🕸 বিশেষ প্রয়োজন যাদের                               |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| 🔷 সকল সৃষ্টের প্রতি করুণা প্রদর্শন                   | ७8         |
| 🔷 মুখামুখি                                           | ৩৫         |
| 🗇 এক দুর্বল মহিলা, একটি বালিশ ও ভালবাসা              | ৩৫         |
| 🗇 প্রথম অধ্যায়ের মুক্তদানা                          | ৩৬         |
| া প্রথম মৃক্তদানা                                    | ৩৭         |
|                                                      |            |
| <u> </u>                                             |            |
| 🔷 সফল নেতার নেতৃত্বের নেপথ্যে দ্বিতীয় শুপ্ত রহস্য : |            |
| দোষারোপ পরিহার করা ও সমালোচনা করা হতে বির            | ত থাকা৩৯   |
| া ছোট বালক একজন ভাগ্যবান সেবক                        | 8          |
| ᢀ সফল নেতার দ্বিতীয় গোপন তত্ত্ব অভিযোগ হতে          |            |
| বিরত থাকা ও সমালোচনা থেকে দূরে থাকা                  | 88         |
| ♦ দীণ্ডিময় রত্ন                                     |            |
| া তপস্যারত বন্ধু                                     |            |
| 🔷 আমরা এ বিষয়টার ওপর চিন্তা করি                     |            |
| ᢀ নত্ন বধূ এবং সুখী জীবন                             | 8৮         |
| ♦ ভদুতার মাধ্যমে অভিযোগ                              |            |
| 🔷 আবু বকর 🐃 দাস মুক্ত করলেন                          | 8৮         |
| 🔷 ওমর 🚌 তাঁকে টেনে ধরলেন                             | 8৯         |
| া কছু লোকের ব্যাপারে                                 | 8৯         |
| ♦ শিক্ষার নিয়ম-নীতি - পথ প্রদর্শন এবং নেতৃত্ব       | <b>(</b> 0 |
| <b>ᢀ লভ্যাংশের দিক</b>                               |            |
| া আল্লাহর ঘরের পবিত্রতা                              |            |
| 🕸 অপরাধীর পুরস্কার                                   | ৫৩         |
| ♦ বেমানান পোশাক                                      | ৫৩         |

| নেতৃত্ব প্রদান                                | 77         |
|-----------------------------------------------|------------|
| 🔷 রাগাম্বিত ব্যক্তির রাগ প্রশমন               | ৫৫         |
| 🔷 চীৎকারের জবাবে নীরবতা                       | ¢¢         |
| 🔷 হাদীস : দুল-খুওয়াইযিরাহ                    | œœ         |
| 🔷 মনযোগ আকর্ষণে পাথর দিয়ে আঘাত               | ৫৭         |
| 🔷 আল্লাহর কিতাব নিয়ে কি খেলা সাজে?           | <b>ሐ</b> ን |
| 🔷 যুল ইয়াদাইন                                | <b>ሐ</b> ን |
| 🔷 বেদুঈনের আল খেল্লা                          | ৬০         |
| া প্রামার সাহাবী কি ক্ষমার যোগ্য নয়?         | ৬১         |
| 🔷 তাদের দিকে বালু নিক্ষেপ করা                 | ৬২         |
| 🔷 তুমি কি তার হৃদয় চিরে দেখেছিলে?            | <u></u>    |
| ◈ মসজিদের সামনে শ্রেত্মা                      | ৬8         |
| 🔷 মুয়া'য তুমি কেন মুসুল্লীদের কষ্ট দিতে চাও? | ৬৫         |
| ◈ সারাংশ                                      | ৬৭         |
| ◈ সাধারণ নিয়ম                                | ৬৮         |
| 🕸 দুটো পরিস্থিতির সাথে যেটা অমিল              | ৬৮         |
| 🔷 দ্বিতীয় অধ্যায়ের মুক্ত                    | ৬৮         |
| 🕸 দ্বিতীয় মুক্তা                             | ৬৮         |
| ♦ মনে রেখো                                    | 90         |
| অধ্যায়-৩                                     |            |
| 🔷 সফল নেতার নেতৃত্বের নেপথ্যে তৃতীয় গোপন রহস | J. 8 1 1 1 |
| নামসমূহ জেনে খেতাব অথবা পদবী প্রদান করা       | ৭১         |
| 🔷 উপযুক্ত সম্মান করা ও দয়া প্রদর্শন করা      | ৭৩         |
| 🗇 যেভাবে মহৎ প্রশিক্ষক তাকে অভ্যর্থনা করলেন   |            |
| ◈ তিনটি প্রশ্ন                                | 98         |
| া তুমি কেমন আছ?                               | ৭৬         |

| <b>�</b>           | যায়েদ আল-খায়েরের সাথে রসূল😂 -এর সাক্ষাতের ফলাফ    | ११७        |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>�</b>           | সফল নেতার তৃতীয় গোপন তত্ত্ব নাম জেনে যথাযথ         |            |
|                    | খেতাব ও পদবী প্রদান করা                             | 99         |
| <b>\rightarrow</b> | এই গোপনীয়তার ভিত্তি                                |            |
| <b></b>            | হ্বদয় জয়ের ক্ষুদ্রতম পথ হলো গুণাবলি               | ዓ৮         |
| <b></b>            | যুসামাহ (দুঃস্বপ্ন)                                 | ዓ৮         |
|                    | সামূরার বাসিন্দা                                    |            |
| <b>\phi</b>        | নেতা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন লোকদেরকে আহ্বান করলেন          | ৮০         |
| <b></b>            | একটি সাধারণ আহ্বান                                  | ৮০         |
|                    | সচেতন নেতা                                          |            |
| <b>�</b>           | সামুরাহর অধিবাসীর প্রতি বিশেষ ডাকের ফলাফল           | ৮২         |
| <b></b>            | আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই                      | ৮২         |
| <b></b>            | ঘটনার সমাপ্তি                                       | ৮৩         |
|                    | ইয়ামামাহ যুদ্ধের স্লোগান                           |            |
|                    | একটি উপাধির আবির্ভাব এবং নামের তিরোধান              |            |
| <b>\rightarrow</b> | উপাধি যেটা নামকে অতিক্রম করে এবং বংশকে ছাপিয়ে যায় | ৮8         |
| <b>\oightarrow</b> | আবুল কাসিম হাসি দিয়ে চলে গেলেন                     | ৮8         |
| <b>\oightarrow</b> | উকাশা তোমার আগে এটা পেল                             | <b>ኮ</b> ৫ |
| <b>\oightarrow</b> | আবু উমাইর এবং গায়ক পাখি                            | <b>৮</b> ৮ |
|                    | আমার ভাই এবং আমার সঙ্গী                             |            |
| <b>\oightarrow</b> | বিশ্বাসযোগ্য একজন                                   | <b>৮</b> ৮ |
|                    | শিষ্য                                               |            |
| <b>�</b>           | আমার কাছের সাহাবী এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তি              | <b>ታ</b> ል |
| <b></b>            | নিবেদিত প্রাণের মানুষ                               | ৯০         |
|                    | আবু তুরাব (ধুলার পিতা)                              |            |
|                    | শহীদের সরদার                                        |            |
|                    | জান্নাতের যুবক                                      |            |
| <b></b>            | আল্লাহর একজন শ্রেষ্ঠ দাস, ভাল ভাই এবং               |            |

| নেতৃত্ব প্রদান                                                          | ১৩             |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| আল্লাহর অন্যতম তরবারী                                                   | ১১             |
| 🗇 বংশীয় উপাধি ও উত্তম কর্মের স্বীকৃতি                                  |                |
| 🗇 পাঠের মাঝে আপনাকে কি নির্দেশনা দেয়?                                  |                |
| 🔷 ধন্যবাদের সনদ                                                         | ৯২             |
| 🔷 তৃতীয় অধ্যায়ের মুক্তা                                               | ১৩             |
| 🔷 তিন নম্বরের মুক্তা                                                    | నల             |
| 🔷 মনে রেখো                                                              | ৯৩             |
| অধ্যায়-8                                                               |                |
| <ul> <li>সফল মহান নেতার নেতৃত্বের ৪র্থ গোপন রহস্যঃ মনমুধ্বকর</li> </ul> | ৷ সৃন্দর       |
| বচন ও একার্যতার সাথে শ্রবণ                                              | გდ             |
| 🗇 গুনাহ করার অনুমতি                                                     | ৯৭             |
| 🕸 হাদীস হতে শিক্ষা                                                      | გ৮             |
| 🕸 অনুসন্ধান করা এবং তার অনুসন্ধানের প্রতি মানুষের                       |                |
| স্বাভাবিক প্রবণতা                                                       |                |
| 🔷 সুন্দর স্বাস্থ্য ও আরোগ্য লাভের উপায়                                 | ১০০            |
| 🔷 কৃতকার্য নেতার চতুর্থ গোপন বিষয় শান্ত আলাপ-চারিত                     | t              |
| এবং মনোযোগী শ্রবণ                                                       | <u>د</u> ہ۔۔۔۔ |
| 🔷 এ গোপনীয়তার ভিত্তি                                                   | <b>८०७</b>     |
| 🔷 পিছের উদাহরণকে নিয়ে ধ্যান ধারণা                                      | ১०१            |
| 🔷 নেতার জীবনীতে একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য                                  | <b>১</b> ০৮    |
| 🔷 তার্কিক এবং শ্রোতা                                                    | \$ob           |
| ♦ পরোক্ষভাবে শোনা                                                       | ১২০            |
| 🔷 তেলাওয়াতকারী নবী 🚎 -কে স্মরণ করছিলেন                                 | ১২০            |
| ♦ আল্লাহর সর্বমহান নাম                                                  |                |
| 🔷 তাদের দোয়া রসূলে করীম 🚎 শুনলেন                                       |                |
| 🕸 বিয়ের গান                                                            |                |

| Leadersnip                                                 |
|------------------------------------------------------------|
| 🕸 আব্বাদের গলার স্বর১২২                                    |
| 🔷 কলাবের ভদ্রতা১২৩                                         |
| 🕸 চতুর্থ অধ্যায়ের সুন্দরতম অংশ১২৩                         |
| ♦ চার নম্বর মুক্তা১২৩                                      |
| ♦ স্মরণীয়১২৪                                              |
| অধ্যায়-৫                                                  |
| সফল মহান নেতার নেতৃত্বের পঞ্চম গোপন রহস্যঃ দ্যুতিময় স্মিত |
| হাসি ও বিভদ্ধ হৃদয়১২৫                                     |
| 🔷 সে বৈশিষ্ট্যগুলো একজন নেতার এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়১২৭   |
| <b>◈ মূল বিষয় পাঠ</b> ১২৭                                 |
| 🗇 সফল নেতার পঞ্চম গুপ্ত রহস্য দ্যুতিময় স্মিত হাসি ও       |
| বিশুদ্ধ হৃদয়১৩০                                           |
| 🔷 এই গুপ্ত রহস্যের ভিত্তি১৩০                               |
| 🕸 চৈনিক হাসি১৩০                                            |
| 🗇 কিভাবে স্মিত হাসতে হয়১৩১                                |
| 🗇 একটি হাসি এবং একটি এবং একটি হাসি!১৩১                     |
| ◈ নেতার হাসি১৩১                                            |
| 🕸 হাসি ও স্মিত হাসি১৩২                                     |
| া কিছের চেহারাকে উৎফুল্ল রেখে পরহিতকারিতা১৩২               |
| ♦ উৎফুলু চেহারা১৩২                                         |
| ♦ হাস্যময় মহানবী  ১৩২                                     |
| ♦ মহানবী ৄৄৣৄর শ্মিত হাসতেন১৩৩                             |
| ♦ দুঃখ-কষ্ট-দুর্বিপাকেও পরিবর্তন না হওয়া একজন১৩৩          |
| ♦ প্রতুষের হাসিই হলো মধুরতম হাসি১৩৩                        |
| ♦ সেটা হলো আত্মার প্রভাময় দীপ্তি১৩৩                       |
|                                                            |

|                    | নেভৃত্ব প্রদান                         | <b>ኔ</b> ৫   |
|--------------------|----------------------------------------|--------------|
| <b>\$</b>          | কুদ্ধ ব্যক্তির স্মিত হাসি              | <b>\$</b> 08 |
| <b>�</b>           | ধর্ম প্রচারে স্মিত হাসি                | <b>\$</b> 08 |
| <b>\Phi</b>        | মেজবানের স্মিত হাসি                    | ১৩৫          |
| <b>�</b>           | বক্তার স্মিত হাসি                      | ১৩৫          |
| <b>\phi</b>        | হজ্ব যাত্রীর স্মিত হাসি                | ১৩৬          |
| <b>�</b>           | রোগীর স্মিত হাসি                       | ১৩৬          |
| <b>\Phi</b>        | বিদায় হাসি                            | ১৩৭          |
|                    | সে রমযান মাসে দিনের বেলা সহবাস করেছিল, |              |
|                    | মহানবী হেসে উঠলেন                      | ১৩৭          |
| <b>\phi</b>        | युक्त                                  | ১৩৮          |
| <b>\rightarrow</b> | আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা                 | ১৩৮          |
| <b>�</b>           | বেহেন্ডে কৃষক                          | ৫৩১          |
| <b>�</b>           | আমরা ফিরে যাবো                         | ১৩৯          |
| <b></b>            | পাস্থদের ইমাম                          | <b>2</b> 80  |
| <b>�</b>           | আবু আইয়ুব                             | <b>28</b> 0  |
| <b>�</b>           | সিংহাসনে আসীন বাচ্চাদের মতো            | <b>\$</b> 80 |
| <b>�</b>           | কেন হাসতেন                             | 787          |
| <b>�</b>           | তাকে স্পর্শ করল ও চুম্বন করল           | 787          |
| <b>�</b>           | ইহুদী শাস্ত্র বিশারদের কথা             | <b>১</b> ৪২  |
| <b>�</b>           | শুরুতে বিসমিল্লাহ শেষে বিসমিল্লাহ      | 780          |
| <b>�</b>           | পঞ্চম অধ্যায়ের মুক্ত কণা              | <b>28</b> 0  |
| <b>�</b>           | পাঁচ নম্বর মুক্ত                       | 780          |
| <b>\langle</b>     | মনে রেখো                               | 788          |

| 🕨 একজন সফল নেতার ষষ্ঠ જঙ রহস্যঃ পরিমিত কৌতুৰ  | <b>ক্প্ৰবণতা</b> |
|-----------------------------------------------|------------------|
| এবং নিয়ন্ত্রিত হাস্যরস                       |                  |
| 🔷 এক ব্যক্তি যাঁর চোখের একটি অংশ সাদা         | \$89             |
| 🔷 হাদীসটির পঠন                                | \$89             |
| 🔷 একজন সফল নেতার ষষ্ঠ গুপ্ত রহস্যঃ পরিমিত কেঁ | <b>ীতু</b> ক     |
| প্রবণতা এবং নিয়ন্ত্রিত হাস্যরস               |                  |
| 🔷 রহস্যটির মৃল ভিত্তি                         | ১৪৯              |
| 🔷 মানুষ এবং যম্ভ                              | ১৪৯              |
| 🗇 জীবন মানে এগিয়ে চলা                        |                  |
| 🔷 সাহাবাদের সাথে                              | ১৫১              |
| 🔷 দুই কানওয়ালা                               | ડ૯૨              |
| 🕸 এই গোলামকে কে কিনবে?                        | ડ૯૨              |
| 🔷 দাগওয়ালা চেহারা                            | ১৫৩              |
| 🔷 রসবোধসম্পন্ন একজন সাহাবী                    | ১৫৩              |
| <b>◈ স্বাধীন দাস</b>                          | ১৫৩              |
| 🔷 জান্নাতের বৃদ্ধ মহিলা                       | \$&8             |
| 🔷 শেষ কথা                                     | ১৫৫              |
| ♦ খাবারের লবণ                                 | ১৫৫              |
| 🔷 ষষ্ঠ অধ্যায়ের মূলকথা                       | ১৫৫              |
| 🔷 ছয় নং মুক্তাদানা                           | ১৫৬              |
| 🔷 মনে রাখা দরকার                              | ১৫৬              |

۶۹

## নেতৃত্ব প্রদান

| একজন সফল নেতার সপ্তম গোপন রহস্যঃ |               |                                               |              |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------|
|                                  | এক            | ঙ্গন মহিয়সী ন্ত্ৰী                           | ১৫৭          |
|                                  | <b></b>       | ভীত বিহ্বল হৃদয়                              | <b>৫</b> ୬૮  |
|                                  | <b></b>       | খাদিজাপ্রিয় পাঠক, এই নামটি কি আমাদেরকে বিশেষ |              |
|                                  |               | কোনো ব্যাপার মনে করিয়ে দেয় না?              | <b>৫</b> ୬ረ  |
|                                  | <b>�</b>      | একজন সফল নেতার সপ্তম গোপন রহস্য ঃ একজন        |              |
|                                  |               | মহিয়সী স্ত্রী                                | ১৬১          |
|                                  | <b>\$</b>     | রহস্যটির মূল ভিত্তি                           | ১৬১          |
|                                  | <b></b>       | প্রাচ্যের মানুষ                               | ১৬১          |
|                                  |               | একজন নেতার স্ত্রী                             |              |
|                                  |               | উত্তম স্ত্রী গড়ার পাঁচটি মূলনীতি             |              |
|                                  | <b>�</b>      | ঘর এবং ভালবাসা                                | ১৬৩          |
|                                  |               | ভালবাসা পূর্বনির্ধারিত                        |              |
|                                  | <b>\$</b>     | মিষ্টি খাদ্য এবং মিষ্টি ভালবাসা               | ১৬৩          |
|                                  | <b>�</b>      | ভালবাসার পূর্ণরূপ                             | ১৬৪          |
|                                  | <b></b>       | উদ্বোধনী স্থান                                | ১ <i>৬</i> ৪ |
|                                  | <b>�</b>      | একজন সাধারণ মানুষ                             | ১৬৫          |
|                                  | <b>\oints</b> | একজন সাহায্যকারী স্বামী                       | ১৬৫          |
|                                  | <b>�</b>      | একজন সহজ মানুষ                                | ১৬৬          |
|                                  |               | সহিষ্ণু স্বামী                                |              |
|                                  | <b>�</b>      | চতুর্থ মূলনীতি : সমস্যা সমাধান                | ১৬৮          |
|                                  | <b>�</b>      | রাগী ব্যক্তিকে শাস্ত করা হলো                  | ১৬৮          |
|                                  |               | ঈর্ষাষিত স্ত্রী                               | <b>র</b> ে   |
|                                  | <b></b>       | পঞ্চম ভিত্তি : মতামতকে সম্মান করা এবং একসাথে  |              |
|                                  |               | সিদ্ধান্ত নেওয়া                              | <b>५</b> ०   |
|                                  |               | ভিন্নমত                                       |              |
|                                  |               | সপ্তম অধ্যায়ের নীলকান্ডমনি                   |              |
|                                  | <b></b>       | নীলকান্ডমনি নং সাত                            | 292          |

## Leadership

| ৢ একজন সফল নেতার নেতৃত্বের পিছনে ৮ম ৩৩ রহস্যঃ এ        | <b>়কটি</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| মহান শিশু                                              | ১٩७         |
| ♦ "তোমার বস্ত্র পুরোনো কর ও জীর্ণ কর"                  | ১৭৫         |
| 🔷 খালিদ ইবনে সাইদের জন্য উম্মু খালিদ 'দাসী কন্যা' .    | ১৭৬         |
| 🔷 বড়দের সাথে সময় কাটানো                              | ১৭৬         |
| 🔷 আসবাব ছাড়া বাড়ি                                    | ১৭৭         |
| 🔷 একজন সফল নেতার অষ্টম রহস্যঃ এই রহস্যের               |             |
| নেপথ্যে একটি মহান শিশু                                 | ১৭৯         |
| 🗇 আজ যে শিশু, কাল সে পূর্ণ মানুষ                       |             |
| 🕸 উর্বর জমি                                            | ۲۹۲         |
| 🔷 প্রথম দিক : প্রাপ্ত বয়স্কদের সমাবেশে তাদের উপস্থিতি | ō ኔ৮১       |
| 🔷 সিজদার সময়ের বীরপুরুষ                               | ১৮২         |
| ♦ মসজিদের শিশু                                         | ১৮৩         |
| 🔷 জুময়ার নামাজের বীরপুরুষ                             |             |
| 🔷 হুসাইন প্রস্রাব করলেন                                |             |
| 🔷 দ্বিতীয় দিক : শিশুর স্বাতন্ত্রে বিশ্বাস রাখা        | አ৮৪         |
| 🔷 শিশুর পা এবং নবীর বুক                                | ን৮8         |
| ♦ লাভের দিক                                            | ን৮8         |
| ♦ তিন জনের দৌড়                                        | አ৮৫         |
| 🔷 সর্বোত্তম পর্বত                                      |             |
| ♦ জুয়াইনাব                                            | ১৮৫         |
| <b>◈ লাল জিহ্বা</b>                                    | ১৮৫         |
| 🔷 পানি ছিটানো                                          | ১৮৬         |
| 🔷 তৃতীয় দিক: শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা              | ১৮৬         |
| 🔷 সুরক্ষিত দুর্গ                                       |             |
| 🔷 অন্য সকল কিছু তিনি পরিত্যাগ করেন                     | ১৮৭         |
| � তোমার সন্তানকে দেখে রাখ                              | ১৮৭         |
| 🔷 ছোট বালক বেড়ে ওঠে                                   |             |
| 🔷 চতুর্থ দিক: শিশুর আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়া         | 7pp         |
| ♦ সুন্দর নাম রাখা                                      | ১৮৯         |
|                                                        |             |

| নেতৃত্ব প্রদান                                                                    | 79  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 🗇 তার মর্যাদা রক্ষা এবং ব্যক্তিত্বকে সম্মান করা১৮                                 | rd  |
| 🗇 তাদের ওপর আস্থা রাখা১৮                                                          |     |
| 🔷 তার ওপর দায়িত্ব অর্পন করা১৯                                                    | 00  |
| 🔷 অষ্টম অধ্যায়ের নীলকান্তমনি১৯                                                   |     |
| 🔷 আট নং নীলকান্তমনি১১                                                             | ۶۵  |
| অধ্যায়-৯            ৵ সফল মহান নেতার নেতৃত্বের নবম গুঢ় রহস্যঃ গভীর              |     |
| ভালবাসা ও মর্যাদাবান প্রেমিক১৯                                                    |     |
| ভাগবাসা ও ম্বাদাবান থ্রোম্ক১৯<br>♦ মহিমান্বিত সেই নেতার গুরুত্বপূর্ণ একটি রহস্য১৯ | , 4 |
| <ul> <li></li></ul>                                                               | )(C |
|                                                                                   |     |
| এবং মর্যাদাবান প্রেমিক২০                                                          |     |
| <ul> <li>৩ এই রহস্যের ভিত্তি</li></ul>                                            |     |
| ♦ সেই দায়িত্ব এবং কর্তব্যের প্রকৃতি কিরূপ ছিল?২০                                 |     |
| 🔷 এটাই হচ্ছে সত্যিকারের ভালবাসা২০                                                 |     |
| 🔷 প্রথম প্রেমিক২০                                                                 |     |
| ♦ আনন্দের আশ্রুজল২০                                                               |     |
| 🗇 আমি হয়ত আপনাকে দেখতে পাব না২০                                                  |     |
| ♦ তিনি তার মাথা মুক্তন করলেন২০                                                    |     |
|                                                                                   |     |
| 🔷 সবচেয়ে সুস্বাদু সবজি হলো লাউ বা কদু২০                                          |     |
| ♦ সেরা সুগিদ্ধি২০                                                                 |     |
| ◈ লাল পানীয়২০                                                                    |     |
| ♦ ভালবাসার উপাখ্যান২০                                                             |     |
| 🔷 শত্রুর দৃষ্টিতে এই ভালবাসা২১                                                    | 9   |
| 🔷 ভালবাসার কবিতা২১                                                                | 9   |
| 🗇 প্রিয় মানুষটির সাথে প্রত্যেক রাতে দেখা হয়২১                                   | 8   |
| 🗇 নবম অধ্যায়ের সারমর্ম২১                                                         | ď   |
| ♦ নবম হীরা২১                                                                      | æ   |
| ♦ মনে রাখতে হবে ২১                                                                |     |

## Leadership

| 🏿 সফল মহান নেতার নেতৃত্বের দশম ভন্ত রহস্যঃ স্লেহ্য | <b>ময় হাত ও</b> |
|----------------------------------------------------|------------------|
| কোমল স্পৰ্শ                                        | ২১৭              |
| 🕸 সহানৃভূতিশীল হাত                                 | ২১৯              |
| 🔷 সুদর্শন যুবক                                     |                  |
| 🕸 হাদীসের পাঠ                                      |                  |
| 🕸 সুদর্শন যুবকের হৃদয় বিগলিত হলো কিম্ব দৃষ্টি     |                  |
| থেমে থাকল না                                       | ২২০              |
| 🕸 মিষ্টি ঘ্ৰাণ ও সৃশীতল                            | ২২৩              |
| 🔷 তারা পেয়েছিলেন এই বিরল সম্মান                   |                  |
| 🔷 যুবকটি : "তিনি যুবকটির ওপর তার হাত রাখলেন        | ı"২২৪            |
| 🔷 স্নেময় স্পর্শের প্রভাব                          | ২২৪              |
| 🔷 ফাদালাহ, "তিনি আমার বুকের ওপর হাত রাখলে          | ন"২২৪            |
| 🔷 ফাদালাহর ওপর স্লেহময় সেই স্পর্শের প্রভাব        | ২২৪              |
| 🔷 শাইবাহ : "তিনি আমার বুক মুছে দিলেন"              | ২২৪              |
| 🔷 স্নেহময় স্পর্শের প্রভাব                         | ২২৫              |
| 🔷 আমার বুকে এবং পিঠে                               | ২২৫              |
| ♦ কান মলে দেয়া                                    | રૂર્ષ્           |
| 🔷 দুই নওমুসলিম                                     | ২২৬              |
| 🔷 জ্ঞান তোমার জন্য সহজ হয়ে যাক                    | ২২৭              |
| 🔷 ইয়া আল্লাহ! তাকে ধর্মের তত্ত্বজ্ঞান দান করুন    | ২২৭              |
| 🔷 সে কুরআন ভুয়ে যেত                               | ২২৮              |
| ♦ একজন চিকিৎসকের স্পর্শ                            | ২২৮              |
| 🗇 তিনি আমার মাথার ওপর হাত বুলিয়ে দিলেন            | ২২৮              |
| 🔷 তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন               | २२৮              |
| 🔷 দশম অধ্যায়ের সারমর্ম                            | ২২৯              |
| 🗇 দশ নং নীলকান্তমনি                                | ২২৯              |
| ♦ মনে রাখবেন                                       | ২৩০              |
|                                                    |                  |





## মসজ্বিদের ঝাড়ুদার এক বৃদ্ধা নারী

আবু হুরায়রা ক্র্রু হতে বর্ণিত। একজন গাঢ়কৃষ্ণকায় মহিলা মসজিদ ঝাড়ু দিতেন। এজন্য আল্লাহর রস্ল ক্রুক্ত তাকে পছন্দ করতেন ও তার খোঁজ খবর নিতেন। কেউ একজন এসে রস্ল ক্রুক্ত কে বললেন, ঐ মহিলা মারা গেছেন। তিনি প্রশ্ন করলেন তোমরা কেন আমাকে জানাওনি? এ প্রশ্নের মাধ্যমে এমন একটি অভিব্যক্তি প্রকাশ করলেন যে, তারা হয়ত উক্ত মহিলার ঝাড়ু দেয়ার কাজকে তুচ্ছ ভাবত। তিনি বললেন: আমাকে তার কবরে নিয়ে চল। তখন তারা তাঁকে তার কবরের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি তার জন্য দুয়া করলেন। এরপর জানালেন, এ কবরস্থানের অনেক কবরবাসীর কবর সম্পূর্ণ অন্ধকারে (আযাবে) নিমজ্জিত ছিল। মহান আল্লাহ রক্বল আলামীন তাদের জন্য আমার দুয়ার মাধ্যমে শ্রীয় রহমত বর্ষণ করত: আলোকিত করেছেন।

আবু সাঈদ ক্রি বর্ণনা করেন যে, উক্ত মহিলা অতি কৃষ্ণকার ছিলেন। তিনি রাতে মারা যান আর রসূল ক্রি -কে সকালে তার মৃত্যুর খবর দেয়া হয়েছিল। তিনি প্রশ্নকরে বলেন, "কেন আমাকে তোমরা তার মৃত্যুর খবর জানাওনি? তিনি তার সাহাবীদেরকে নিয়ে যান ও তার কবরের পার্শ্বে দাড়ান। তিনি আল্লাহু আকবার বলে অনেক্ষণ ধরে দু'য়া করেন। অন্যরা তার পিছে একইভাবে থাকেন তিনি দীর্ঘক্ষণ দুয়া করে ফিরে আসেন।

ইবনে আব্বাস ক্র্র্রু বলেন, রসূলুল্লাহক্র্য্রের বলেন: আমি ঐ মহিলাকে জান্নাতে মসজিদ হতে ময়লা ঝাড় দিতে দেখেছি।

## হাদীসের শিক্ষা

রসূলুল্লাহ ক্রি এর গভীর মনোযোগ এমনই একটি অতি সাধারণ ঝাড়ুদার মহিলার প্রতি ছিল, যাকে তিনি অত্যন্ত মূল্যায়ন করেন ও যথাযথ সম্মানে আসীন করেন।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>. মুসলিম: হাদীস-১৬৪৮

ইবনে মাজাহ, কবর জিয়ারত অধ্যায় হাদীস নং ১৫৩৪

<sup>ి.</sup> মাজমা আল-জওয়াইদ ২/১৩, তাবারানী।

মানবভার মহান নেতা নবী মুহাম্মাদ এ প্রকার একজন মহিলা যিনি তাঁর ঝাড়ু দেয়ার কাজ করতেন তাকে সর্বশেষ স্তরের স্থানে সমাসীন করলেন? তিনি কতটাই সচেতন ছিলেন যে ঐ মহিলার অনুপস্থিতিতে যিনি মসজিদ ঝাড়ু দিতেন তিনি তার সম্পর্কে প্রশ্ন করে বসলেন? কি মহানুভবতা তাকে তাঁর সাহাবীদেরকে অভিযোগ করালেন যে তোমরা আমাকে না জানিয়ে কেন তাকে কবর দিলে?

কি জিনিস বাধিত করেছে তাঁকে যাওয়ার জন্য তাও একাকী নয় বরং তাঁর সাহাবীগণসহ একটি দল এবং তার কবরের পার্শ্বে দাড়িয়ে তার নাজাতের জন্য, তার কাজের প্রতি অনুমোদন প্রকাশ করার জন্য দুয়া করতে কি অনুভূতি তাকে উৎসাহিত করেছে? নেতার পক্ষ হতে সাহাবীর এ দলটির অন্তরে কি মহানুভূতির প্রেরণা তিনি যুগিয়েছেন যেটি তার অবর্তমানে নেতৃত্বের চরিত্রের প্রশিক্ষণ কি প্রদান করা ছিল না?

কেন এ মহিমাম্বিত মহিলাকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করে আনন্দিত করাল? এটা কি মহানুভবতা প্রকাশের ছোটখাট স্থর? তিনি ছিলেন একজন মহিলা যিনি তার নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন ও তার ঘরের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন, এটি তাকে মহান করে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করেছেন।

তার চেহারাগত কদার্জতা ও বার্ধক্যজনিত বয়স থাকা সত্ত্বেও নিজেকে মসজিদের কাজে এমনভাবে আত্মনিয়োগ করে রেখেছিলেন যেখানে মানুষের পক্ষ হতে কাজের স্বীকৃতি বা প্রশংসার প্রতি ভ্রুক্ষেপ ছিল না।

মহান শিক্ষক ও পথ নির্দেশক রস্লুলাহ ক্রি মসজিদের দিকে আসা-যাওয়া করতেন তখন এ পূণ্যবতী মহিলার একাগ্রচিত্রে অত্যন্ত প্রাণবন্তভাবে যে মসজিদ ঝাড়ু দেয়ার কাজ করতেন তা তিনি দেখতেন। তিনি তার এ মহান ইবাদতের প্রতি খুবই সম্ভুষ্ট হতেন ও আত্মতৃপ্তি পেতেন। বস্তুতঃ এটা এমনই একটি বিষয়, যার প্রতি খুব কম সংখ্যক মানুষই গভীরভাবে উপলব্ধি করে। আর পূর্ণাত্মা-মহিলা তার কাজ প্রতিনিয়ত মসজিদে আসা-যাওয়ার মধ্য দিয়ে একান্ত ইবাদতের নিয়তেই করতেন।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন জান্নাতের আটটি দরজা তার বান্দাদের কাজের স্তর ভিত্তিক স্বীকৃতি প্রদানের জন্য তৈরী করেছেন। একাগ্রতা ও ঐকান্তিকতা দিয়ে যা মাপা হবে। উক্ত মহিলা এমনই কাজ তিনি সম্পন্ন করতে পেরেছেন যার মাধ্যমে তার জন্য জান্নাতের সকল দরজা উম্মৃক্ত হয়েছে ও নবীজী তাকে জান্নাতে মসজিদের ঝাড়ু দিতে দেখেছেন। সূতরাং তার সমাপ্ত ছিল অত্যন্ত চমৎকার। আর প্রতিটি মানুষ তার শেষ কর্ম দিয়েই আথিরাতের প্রতিফলের সম্মুখীন হবেন। ঐ মহিলা তার কাজ সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করেছেন ও তার জীবনের শেষ সময় আল্লাহর মহান ঘর নবীর মসজিদ পরিষ্কারের কাজে অতিবাহিত করেন।

এ কারণে মহান নেতা রসূলুল্লাহ ক্রি এর পক্ষ হতে যথাযথ প্রতিদানও পেয়েছেন। আর তা হলো তাঁর জান্নাতে পদচারণ। আর ঐ মসজিদের মহান ইমামের পক্ষ হতে তার প্রতি তাঁর মসজিদ পরিচ্ছন্নতা কাজের পরম স্বীকৃতি ও প্রতিদান। আর তাহলো তিনি স্বয়ং ও তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে তার কবরের কাছে যেয়ে তার জন্য একান্তভাবে দীর্ঘক্ষণ ধরে ঐরপভাবে দুয়া ও প্রার্থনা করেছেন ও ঐ মহিলার সর্বশেষ আকাঙ্খা, জান্নাতে যাওয়া যা যথাযথ পেয়েছেন তার সুসংবাদ প্রদান করেছেন।

মহান নেতার সফলতার প্রথম গুপ্ত বিষয়ঃ

প্রতি মানুষের গুণের যথাযথ বিচার-বিবেচনা ও প্রত্যেকের। প্রতি একান্ত গভীর মনোযোগ প্রদান।

## এ গুপ্তভেদের মূল

নিশ্চয় মানুষের এক মহা উদ্দেশ্য হলো প্রশংসা অর্জন করা ও তার কর্মফলের স্বীকৃতি পাওয়া। সকল সৃষ্ট জীবের মধ্যে মানুষের উন্নত বৈশিষ্ট্যের প্রধানতম গোপন রহস্য হলো তাকে পুরস্কৃত করা। আর এটিই মানুষের কৃতকর্মের জন্য মূল শক্তি। এটি মানুষকে একটি উন্নত চরিত্র ও সঞ্চালনশক্তি হিসেবে অনুরণিত করতে থাকে।

মানবসন্ত্রা অবশ্যই তার মালিকের প্রতি দয়াবান ও বিনয়ী। সূতরাং সে তার কর্মফলের স্বীকৃতি বা প্রশংসা বা প্রতিদানের মাধ্যমে নিজেকে অনেক উর্ধের্ব উন্নীত করতে সমর্থ হয়।

আবু মৃসা আশয়ারী ক্রিল্লু বলেন, এক ব্যক্তি রসূল ক্রিল্ল-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, এক ব্যক্তি যুদ্ধ করলেন গানিমত পাওয়ার উদ্দেশ্যে, অন্যজন যুদ্ধ করলেন বীরত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে আর তৃতীয় ব্যক্তি যুদ্ধ করলেন আত্ম প্রকাশের জন্য তাদের কার যুদ্ধ আল্লাহর রাস্তায় হবে? রসূল ক্রিলেন, ঐ ব্যক্তির যুদ্ধ আল্লাহর রাস্তায় হবে যে আল্লাহর কালেমা সর্বোচ্চে আসীন করার জন্য যুদ্ধ করবে।

সুতরাং অনেক ব্যক্তি এমন যিনি তাদের নিজেদেরকে ভয়ংকর পরিস্থিতি যুদ্ধ ও মৃত্যুর ময়দানে আত্মদান করেন। তাঁরা এরূপ কেন করে? সে এজন্য করে যাতে তার সন্ত্বা একটা প্রশংসসীয় স্বীকৃতি অর্জন করতে পারে। সে তার অবস্থান উধ্বের্ব আরোহন করার জন্য এটা করে।

বিচারের দিনে বান্দা তার প্রভুর সমীপে বলবেন আমি শহীদ হিসেবে মৃত্যু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আপনার রাস্তায় যুদ্ধ করেছিলাম। আল্লাহ বলবেন; তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি এ জন্য যুদ্ধ করেছ যে, তোমাকে একজন মহাবীর বলা হবে। যা তোমাকে বলা হয়েছে। তখন তার মাথা নিচে দিয়ে পা ধরে টেনে হিচড়ে জাহান্লামে নিক্ষেপ করা হবে।

<sup>&</sup>lt;sup>৭</sup>. সহীহ বুখারী কিতাবুল জিহাদ হাদীস নং ২৬৭৭

<sup>ু</sup> শুসালিম হাদীস নং ৩৬৩৫

যেখানে মুসলিম জাতির পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সকলে ঈমানের বিনিময়ে তার জীবনের সকল কিছু ত্যাগ করে, ক্ষুধায় ধৈর্য ধারণ করে, নামাযে একান্ত অবনত হয়, মানসম্মান ত্যাগ করে, সেখানে তার পরিণতি ঐরপ হোক নিচ্যু কোনো মুসলিমের নিকট তা গ্রহণযোগ্য না।

## আত্মত্যাগ করা ও মনোনিবেশ প্রদান

মানবসত্মা এমন যে, তার দিকে একান্ত মনোনিবেশ করা হোক, এটাই গভীরভাবে সে আশা করে। যা কুরআনে কারীমে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন-

لَقَدُ ٱنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيُهِ ذِكْرُكُمْ.

অর্থ : নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি এমন কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমাদের জন্য উপদেশ আছে ।

যে কুরআনের মধ্যে তোমাদের উপদেশ অর্থাৎ তোমাদের সম্মান ও আত্মর্যাদা ।<sup>১০</sup>

ইতিহাস গ্রন্থে বলা হয়েছে আমরা ও আবদ মুনাফের পরিবার সম্মানের সাথে বক্তব্য পেশ করছি যে, আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত দুইটি প্রতিযোগী ঘোড়া হব। যতক্ষণ আমাদের মাঝে একজন নবী হবেন যিনি আমাদেরকে পরামর্শ ও উপদেশ দিবেন।

#### সম্মাননা প্রদানের দিন

কোনো প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মচারীরা কাজ করেছেন। সে সকল কর্মচারীর জন্য হৃদয়স্পর্নী দিক হলো প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে কর্মচারীদের সম্মান নিশ্চিত করার দিন। এমন হতে পারে যে, এখনও কর্মরত, কেহ কাজ সমাপ্ত করেছে, কেহ বা দুরে আছে সকলেই এ বিষয়ে একই মনোভাব পোষণ করেন। আর তাদের প্রতি সম্মান বলতে এটা নয় যে, তাদেরকে কোনো বড় উপহার প্রদান করা হোক; বরং তাদের প্রতি আস্থা বা কর্মের প্রশংসা বা কর্মফলের স্বীকৃতি প্রদান করা যথেষ্ট হতে পারে তা খুবই বড় বা ছোট আর অনেকে তা অতি অল্প দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখবেনও কিন্তু যিনি

<sup>&</sup>lt;sup>৯</sup>, আম্বিয়া-১০

<sup>&</sup>lt;sup>১০</sup>. তাফসীর ইবনে কাসীর

কোনো কাজে বিশেষ ব্যক্তি হিসেবে এ ভূমিকা রাখতে পারবেন তিনি অতি উচ্চ হিসেবে বিবেচিত হবেন।

মহান নেতা নবী করীম তাঁর জীবনে নেতৃত্বের গভীর প্রেরণাময় অসম দৃষ্টান্ত ঐ প্রকার কাজের স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। তিনি যথাযথ মূল্যায়ন ও একান্ত মনোনিবেশ করেছেন ঐ সকল ব্যক্তিগণের প্রতি যারা ইসলাম গ্রহণ করে তার অনুগত হয়েছেন তাই সে যদি এক মুহুর্তের পূর্বে ও মুসলিম হয়ে থাকে।

## দুই নেতা ও প্রতিদ্বন্দী

মক্কা যেথায় নবী হ্রা জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, আবু সৃফিয়ান এবং হারব তথাকার একজন প্রধান নেতা ছিলেন। তিনি ছিলেন বিশেষ ব্যক্তিত্ব একজন নেতা একজন সুবক্তা, একজন ব্যবসায়ী এবং মক্কায় একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তিনি এমন ব্যক্তি ছিলেন যার মান সম্মান ও প্রতিপত্তিতে কেহ সমকক্ষ ছিল না। যার নেতৃত্ব ও অবস্থানে কারও সংগে তুলনা করা যেত না।

নতুন ডাক এল, নবী হার মানুষকে তাঁর অনুসরণ করতে ও দিক নির্দেশনা মত চলতে আহ্বান করলেন ও অনুপ্রাণিত করতে থাকলেন। আবু সৃফিয়ান প্রথম হতেই এ দাওয়াতের পরিণতি অনুধাবন করেছিলেন যে কারণে তিনি নিজেই এ আহ্বানের বিপরীতে প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ালেন। এবং অবলীলাক্রমে এ দাওয়াতের প্রতিরোধ করতে থাকলেন। মক্কাতে তার অবস্থান পূর্ণভাবে ধরে রাখতে, সত্য ন্যায়ের বিপরীতে নিজ আধিপত্যের লাগাম দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে সচেষ্ট থাকল।

মক্কাতে তার শ্রেষ্ঠত্বের অবস্থানের কারণে নবী ক্রিএর দিকে ঘৃণার মনোভাব ছিল ব্যক্ত। এ কারণে নবী মুহাম্মাদ ক্রিও তাঁর সাহাবীগণকে চরমভাবে ভোগ করতে হয়েছে তার বর্বরতা ও নৃশংসতার ভয়ানক পরিণতি, মানহানির মিথ্যা অপবাদ, মিথ্যা কলংক, সর্বশেষ সর্দারের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, উপহাস-ও অবজ্ঞা।

## মুহাজির

পরিশেষে তিনি মাতৃভূমি ত্যাগ করলেন। ভালবাসায় সিক্ত হলেন। ভালবাসা ও শ্রদ্ধায় পূর্ণ এক বসতিতে উপনীত হলেন। মদিনা পরিচালনার দিকে আত্মনিমগ্ন করলেন। কিন্তু মক্কার প্রধান নেতা, মুহাম্মাদ ক্রিক্ত জাজিরাতুল আরবের আরব জনগোষ্ঠিকে সত্য পথ প্রদর্শনের বিপরীতে দাড়াতে তাঁর পিছু ছাড়লেন না।৮ বৎসর যাবৎ মুহাম্মাদ ক্রিক্ত এর বিরুদ্ধে বদর প্রান্তর, উহুদ, খন্দক, এমনকি হুদায়বিয়াতে মক্কায় প্রবেশের বাধা দিয়ে প্রতিরোধ করতেই থাকলেন। তারপরও কি হলো?

## মহান বিজয়

পরিশেষে আবু সুফিয়ান ও মক্কার নেতারা গভীরভাবে অনুধাবন করেছিল যে, নতুন দাওয়াত তার নিজস্ব শক্তিতে ধাবমান যা অপ্রতিরোধ্য। মদিনাবাসী, নবী হ্রু ও তাঁর সাহাবীগণসহ দিবালোকে মক্কায় রওয়ানা হলেন। মক্কার ক্ষমতাধর কোনো শক্তি তা প্রতিরোধ করতে পারল না। তবে তাঁদেরকে এক মহান আবেগ থমকে দিল তা ছিল মক্কায় পবিত্র কেবলা বাইতুল্লাহ।

## মক্কার নেতার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন

৮ম হিজরীর ১১ই রমাদান নবী হ্ল্লে মক্কার পানে অগ্রসর হলেন। যখন তিনি আল-আদওয়া নামক স্থানে পৌছেন তিনি আবু সুফিয়ান ও তার চাচাত ভাই আবদুল্লাহ ইবনে উমাইয়ার সাক্ষাৎ পেলেন।

নবী করীম ক্রি তাদের থেকে তাঁর ওপর যে মিথ্যা অপবাদ ও বারংবার চরম আঘাত পেয়েছিলেন তাঁর কোনোরূপ বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করলেন না। আলী ক্রি আবু সুফিয়ানকে বলেন: আল্লাহর রসূল ক্রি -এর নিকট যাও আর সরাসরি তাকেই ঐ কথা বল, যে কথা ইউসুফ (আ)-এর সামনে তাঁর ভাইয়েরা বলেছিল। তারা বলেছিল–

قَالُواۤ تَاللهِ لَقَدُا ثَرَكَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَظلِمِينَ .

অর্থ : তারা বলল, আল্লাহর কসম, আল্লাহ আমাদের ওপর তোমাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, আর আমরাই ছিলাম অপরাধী। আবু সুফিয়ান একেবারে তাই করলেন; তখন নবী করীম হ্রু তাকে বললেন, যা ইউসুফ (আ) তার ভাইদের বলেছিলেন–

قَالَ لَا تَتُو يِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ' يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ " وَهُوَ اَرْحَمُ الرّْحِبِيْنَ. पर्थ: আজ তোমাদের প্রতি আমার পক্ষ হতে কোনো ভৎসনা বা আভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন, যারা ক্ষমা করেন তাদের প্রতি তিনি মহান দয়াবান। دد المالية ا

## আবু সুফিয়ান যিনি খ্যাতি পছন্দ করতেন

আব্বাস ক্রি বলেন : হে আল্লাহর রসূল! আবু সুফিয়ান এমন ব্যক্তি যিনি আত্মসম্মান পছন্দ করেন। সুতরাং তার জন্য কিছু করেন। নবী ক্রিষ্ট্র তাতে সম্মত হয়ে বলেন : যে আবু সুফিয়ানের ঘরে ঢুকবে সে নিরাপদ। যে আবু সুফিয়ানের বাড়ির দরজায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিবে সে নিরাপদ। যারা পবিত্র মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে তারাও নিরাপদ। অনুরূপভাবে যারা মসজিদে ও তাদের বাড়িতে ঢুকে দরজা বন্ধ করবে তারাও। ১৩

আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে বলুন, ঐ ব্যক্তি কতই না সম্মানিত হন, যার বাড়ি যুদ্ধের সময় নিরাপদ ও শংকামুক্ত ঘোষণা করা হয়।

আবু সৃফিয়ানের প্রতি মহান নবীর এহেন মহানুভবতা শুধু সম্মান প্রকাশ হয়নি বরং এমন ব্যক্তির ওপর সম্ভুষ্টি প্রকাশ করা হয়েছে যিনি মানুষের মাঝে বিশেষ ব্যক্তি ছিলেন।

মানুষ তার নেতৃত্বের অনুগত হতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল আর তার শক্রদেরকেও তারা চিনে ফেলেছিল। যে কারণে এটা সত্য নয় যে, তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে সম্মান অর্জন করেছেন ও তার অবস্থান নষ্ট করেছেন বা ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তার স্তর নিম্নে নেমে গেছে।

<sup>&</sup>lt;sup>১১</sup>. ইউসুফ-৯২

<sup>&</sup>lt;sup>১২</sup>, আল বানী ফিকহছিরাহ পৃ:৩৭৬

<sup>&</sup>lt;sup>১৩</sup>, আরু দাউদ -হাদীস নং ২৬৬৯

## সত্যই মহামানব

আপনি কি তার মত নেতা, বা নীতি নির্ধারক পেয়েছেন?

যে নেতা মাত্র কিছুদিন পূর্বেও তাঁর শক্র ছিলেন ও তাঁর প্রতি অসমত ছিলেন মাত্র ইসলাম গ্রহণেই তিনি তার মান সম্মান ও সম্রমের প্রতি গভীর দৃষ্টি রেখেছেন। আবু সৃফিয়ানের সম্মান ও নেতৃত্ব সুসংরক্ষণ করা হয়। তার বাড়ি ছিল সকলের জন্য নিরাপত্তাস্থল ও প্রশ্রায়স্থল যারা সেখানে প্রবেশ করবে। এটা কত মহান শ্রদ্ধাবোধ ছিল যে, তিনি মক্কায় পবিত্র মসজিদের পূর্বে আবু সৃফিয়ানের বাড়ি উল্লেখ করেছেন। অথচ সকলের এ বিষয় জানা যে প্রাচীন এ মসজিদই সম্মানের উচ্চস্তরে, সান্নিধ্য অর্জনের প্রণিধানযোগ্য ও অন্যান্য ঘর হতে উচ্চতর অবস্থানেই সমাসীন। হাা এটাই সত্য ধর্ম যা হৃদয় স্পর্শ করে ও মনের মাধুরীকে দোলা দেয়। সুতরাং যে একবার এ ধর্মের সংগে সম্পুক্ত হয়ে পড়ে এ মহান আভিজাত্য, মহত্ব ও চমৎকার সুউচ্চ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিত্তপ্রকর্ষ মহান ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসে তার আর অন্য কিছু ভাবার অবকাশ থাকে না। এটা এমনই এক ধর্ম যা দায়িত্বের সর্বশেষ স্তরের দায়িত্বান করে, মমত্ববোধের প্রতি অনুভৃতিশীল ও অন্তরাত্যা পরিশ্বদ্ধ করে।

## সম্মাননা প্রদান ও সম্ভ্রম রক্ষার প্রতিক্রিয়া

আবু সৃফিয়ান অতি দ্রুত দৌড়াতে দৌড়াতে মক্কা পৌছেন ও সর্বোচ্চ আওয়াজে চিৎকার দিয়ে বলতে থাকলেন: ওহে কুরাইশরা! মুহাম্মাদ তোমাদের দিকে চলে আসছে, তাকে কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। তোমাদের মধ্যে যে আবু সৃফিয়ানের ঘরে ঢুকবে সে নিরাপদ থাকবে। তারা বলল: আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুক। তোমার ঘর আমাদেরকে উপকার করবে না।

তিনি বলেন : যারা তাদের নিজেদের বাড়ির দরজা বন্ধ করবে তারাও নিরাপদ আবার যারা মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে তারাও নিরাপদ। মানুষেরা তাদের বাড়িতে ফিরে গেল ও অনেকে মসজিদে গেল। বিজয় হয়ে গেল। নির্দ্বিধায় ক্ষমা ও অনুমোদন হলো। মক্কার লোকেরা দলে দলে ইসলামের শান্তি সুধা পান করল। ১৪

## মহান ব্যক্তিবৰ্গ

কোনো মহান নেতার জীবনী পড়ুন, যিনি তার নেতৃত্বে অন্যদের চেয়ে মহত্ব অর্জন করেছেন ও যার নাম প্রশংসার আ্রাণে বিমোহীত হয়েছে ও যার সুনাম বিচ্ছুরিত হয়েছে, এ রকম একজন নেতার জীবনীতে এমন কিছু বিশেষ দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ মিলবে যার কারণে আম-জনতা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তার প্রচেষ্টা আবাল বৃদ্ধ বর্ণিতা নির্বিশেষে সকলকে আকর্ষিত করেছে। তাতে তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে প্রয়াশ পেয়েছে ও সকলের ভালবাসায় সিক্ত হয়েছে, সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

তবে ঐ সমস্ত সকল নেতাগণই মহান নেতা মুহাম্মাদুর রস্লুল্লাহ ক্লান্ত -এর বিদ্যাপীঠের নগন্য ছাত্র মাত্র। নবী ক্লান্ত -এর জীবনী একটা গভীরতর মহাসাগর যার মাঝে পড়ে আছে মহামূল্যবান রত্মপাথর হীরা-চুরি, মনি-মুক্তা যা হচ্ছে তার নেতৃত্বের পিছনে লুক্কায়িত রহস্যসমূহ। যে মহাসাগর হতে আহরণ করা যায় পূর্ণতার বারতা।

তিনি কারও সাথে মিলিত হলে তার প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ সহকারে সম্পূর্ণ চেহারা তার দিকে দিয়ে কথা বলতেন:

আমর ইবনে আস ক্রি বর্ণনা করেন: নবীক্রি যখন কারও প্রতি মনোনিবেশ করতেন তখন তিনি স্বীয় মুখমণ্ডল তার দিকে সম্পূর্ণ ফিরাতেন এবং অত্যম্ভ একাস্তভাবে তাদের সাথেই কথা বলতেন। তিনি যখন আমার দিকে মনোযোগ দিতেন তখন তার চেহারা সম্পূর্ণ আমার দিকে এতটাই ফেরাতেন যে, আমি ভাবতাম আমি সকলের চেয়ে অধিক প্রিয়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ রসূল! আমি কি অধিকতর ভালো না আবু বকর? তিনি বললেন, আবু বকর" তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ রসূল! আমি অধিকতর ভালো না ওমর? তিনি নবী হু বললেন, "ওমর" তখন আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি অধিক ভালো না ওসমান? তিনি (নবী) বললেন, "ওসমান" আমি আল্লাহর রসূলের

<sup>&</sup>lt;sup>১8</sup>. শহহে মায়ানী আল-আছার লিন্তাহাবী (৩/৩২০)

নিকট যা জিজ্ঞাসা করেছি তিনি সত্য বলেছেন। এরপর আমি আর প্রশ্ন না করাটাই পছন্দ করলাম। $^{3\alpha}$ 

এ মনোনিবেশের প্রতি লক্ষ্য করুন। যা নবী করীম 🌉 আমর ইবনুল আসের দিকে করেছিলেন। কি অভিভূতই না ছিল তার মনোনিবেশ?

নবী করীম ক্রি তার মহান ও সম্পূর্ণ মনোযোগ এবং সাবলীল দৃষ্টি তার প্রতি দিলেন। তিনি স্বাভাবিকভাবে তাঁর সমস্ত মুখমণ্ডল তার দিকে ফিরালেন। যাতে তিনি যার সাথে কথা বলছেন তিনি যেন খুব স্বাভাবিকভাবে তাঁকে গ্রহণ করেন এবং তাদের মধ্যে সাক্ষাৎটা যেন প্রশন্ত হয়।

আমর ইবনুল আসের প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ দেয়ার কারণে তিনি ভাবতে পারলেন যে, তিনি আবু বকরের চেয়ে অধিক ভাল যিনি ইসলামের পিলার যিনি ইসলামের অর্ধেক হিসেবে বিবেচ্য, যার সর্বোচ্চ আসন সম্পর্কে সকলে জ্ঞাত, যার উচ্চ মর্যাদা, সকল জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট প্রণিধানযোগ্য।

এমনটি আমর নিজেই আবু বকর, ওমর, ওসমানের উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকা সত্ত্বেও তার প্রতি মহান নবীর একান্ত মনোযোগ ও বন্ধুত্বসুলভ আচরণ এতটাই আপুত করেছিল যে, তিনি তা ভূলে গেছিলেন।

#### বিশেষ প্রয়োজন যাদের

আনাস ক্রা বলেন, মানবিক বিকারগ্রন্থ এক মহিলা বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার থেকে কিছু চাই, তিনি বললেন হে উমুক ও উমুকের মা! তোমার পছন্দ মত কোনো এক রাস্তায় আমার সংগে দেখা করতে পারলে তাহলে তোমার প্রয়োজন মিটানোর ব্যবস্থা করতে পারব। তিনি তাঁকে রাস্তার পাশে নিয়ে তার প্রয়োজন মিটালেন। ১৬

নবীর আহ্বানটি এমনই ছিল হে উমুক ও উমকের মা! তোমার পছন্দমত কোনো রাস্তায় আমার সংগে সাক্ষাৎ করতে পার তাহলে তোমার প্রয়োজন

<sup>&</sup>lt;sup>১৫</sup>. জামে তিরমিয়ী হাদীস নং৩৩৫

<sup>&</sup>lt;sup>>৬</sup>. সহीर মুসলিম হাদীস নং ৪১৪৪

মিটাতে পারব। এ স্বীকারুক্তিটি এমনই এক মহিলার প্রতি ছিল যিনি মানসিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ ছিল না।

সাইয়েদূল ম্রসালিন ক্রি-এর পক্ষ হতে এ মহিলার প্রতি এ সান্ত্বনা ও সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে দ্বীন প্রচারে কি প্রভাব পড়তে পারে? এমন কিছুই না কিন্তু প্রজ্ঞাবান প্রশিক্ষক, মহান নেতা ও শেষ নবী মুহাম্মাদূর রস্লুল্লাহ মহিলার ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষা করে তার তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তা বাস্তবে পরিণত করতে দ্বিধা করলেন না। তিনি জানালেন ও বাস্তবে পরিণত করলেন যে, নবুওয়াতের প্রকাশ হয়েছে মানুষের শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে আর প্রত্যেকে প্রত্যেকের স্তর বিশেষে সকলের আত্মতৃত্তি সংরক্ষিত হয় তাই করতে যদিও ঐ ব্যক্তি মানসিকভাবে প্রতিবন্ধিও হয়। আপনি কি কখনও দেখেছেন, শুনেছেন, পড়েছেন বা গভীরভাবে জেনেছেন যে, এমন মানসিক প্রতিবন্ধির মত ব্যক্তির প্রতি কোনো ব্যক্তি এমন গভীরভাবে তার প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য যথায়থ এগিয়ে আসে বা এমন সুমধুর ব্যবহার করে?

সকল সৃষ্টের প্রতি করুণা প্রদর্শন

রসূলুল্লাহ্ম্ম্মের সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মহান উক্তি যে,

ومَّا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.

অর্থ: তাকে পাঠান হয়েছে সকল সৃষ্টের প্রতি করুণা বা রহমত স্বরূপ। <sup>১৭</sup> আমরা কি গভীরভাবে সকল সৃষ্টের প্রতি বাক্যটির প্রতি চিন্তা ও গবেষণা করে দেখেছি?

এ 'সকল সৃষ্ট' শব্দটি সকল প্রকার জীবজন্তু ও জড় পদার্থসহ সকল মানবকুলকে সমন্বয় করে। যার মধ্যে ঐ সকল ব্যক্তিও আছে যারা শারিরীক মানসিকভাবে বিকলাঙ্গ বা প্রতিবন্ধী।

আমি ঐ ব্যক্তিকে অপছন্দ করছি, যিনি এ সকল বস্তু পড়ে জেনে ও ঐ মহান নবীর ওপর দর্মদ পড়ছেন না। হে আল্লাহ যিনি আমাদের ও সকল কিছুর প্রতি করুণা ও দ্য়াবান, তার প্রতি আপনি রহমত নাজিল করুন।

<sup>&</sup>lt;sup>১১৭</sup> আমীয়া-২১ : ১০৭

## মুখামুখি

আনাস ক্রু বলেন : যখন কোনো ব্যক্তি নবী করীম ক্রু-এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন ও মোসাফাহা করতেন, ঐ ব্যক্তি তার হাত না ছাড়া পর্যন্ত তিনি হাত ছেড়ে দিতেন না । তিনি (নবী) তার চেহারা তার থেকে অন্য দিকে ফিরাতেন না যতক্ষণ ঐ ব্যক্তি না ফিরাতেন । ঐ ব্যক্তি যতক্ষণ সংগ দিতেন ততক্ষণ তিনি তার অবস্থান পরিবর্তন করতেন না । ১৮

আমি অবধারিতভাবে নিশ্চিত যে, ওপরে বর্ণিত ঘটনায় যে দায়িত্ববোধ ও যে প্রেরণা প্রদান করা হয়েছে, তা যদি আমরা প্রয়োগ করি তাহলে অতি অবশ্যই আমরা জনগণের এমন নেতা ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হব যা সকলেই উপলব্ধি করবে। গভীর ভালবাসা, অনুপ্রেরণা ও সুবিস্তীর্ণ উদ্দীপনার ব্যাপকতা আপনি অনুভব করবেন। ঐ ব্যক্তির প্রতি যিনি আপনার সামনে অবিচলভাবে দাড়িয়ে আপনার সাথে করমর্দনে ব্যাপ্ত ও আপনার বিষয় গভীর মনোযোগের সাথে সমাধানে ব্যস্ত।

আপনার সাথে যখন কেহ এরপ ব্যবহার করবে আপনি তাকে ভাল না বেসে পারবেন?

আপনার প্রতি যিনি এমনভাবে মনোনিবেশ করেছেন তার প্রতি অনুপ্রাণিত না হয়ে পারা কি কারও পক্ষে সম্ভব?

## এক দুর্বল মহিলা, একটি বালিশ ও ভালবাসা

যখন আদী ইবনে হাতিম ইসলাম গ্রহণ করার জন্য নবী করীম — এর
নিকট আসলেন। তিনি বলেন, নবী করি উঠে আমার সাথে মিলিত হলেন।
আল্লাহর ওয়ান্তে তিনি তাঁর বাড়িতে আমাকে আতিথেয়তার জন্য
নিচ্ছিলেন। পথে একজন বৃদ্ধা ও দুর্বল মহিলার সংগে সাক্ষাৎ হলো। যে
মহিলা তাকে থামালেন। মহিলার কাজ মিটানোর জন্য দীর্ঘক্ষণ যাবৎ
অপেক্ষা করলেন। আদী বলেন: তখন আমি মনে মনে বললাম "এ ব্যক্তি
নিশ্চিত একজন বাদশাহ নয়"।

<sup>&</sup>lt;sup>১৮</sup>, সুনানে তিরমিযী-হাদীস নং ২৫০৩

তিনি বলেন, এরপর নবী করীম আমাকে নিয়ে যেতে থাকলেন। আমরা তাঁর বাড়িতে পৌছলাম। তিনি খেজুরের পাতা ভর্তি একটা বালিশ নিয়ে আমার দিকে ছুড়ে দিয়ে বললেন, এটার ওপর ভর করে বস। আমি বললাম, না আপনি ওটার ওপর ভর দিয়ে বসুন। তিনি বললেন, না তুমিই বস। তখন আমি তার ওপর ভর করে বসলাম। আর নবী করীম (সা) মাটিতে বসলেন, তখন আমি আমার নিজেকে বললাম, আল্লাহর কসম! আমি নিশ্চিত কোনো বাদশাহর সাথে তাকে তুলনা করব না।

#### প্রথম অধ্যায়ের মুক্তদানা

সাধারণ জনগণের স্বাভাবিক স্বভাব যে, তার থেকে উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিগণকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে থাকে। মানুষ মাত্ররই এমনটা স্বাভাবিক। সাধারণ জনগণের এ মনোভাবের ব্যত্যয় ঘটে ঐ সময়, যখন উক্ত বিশেষ ব্যক্তি সাধারণ জনগণ, গরিব ও নিমুবিত্তদের সংগে বিরূপ মানসিকতা প্রকাশ করে। এমনকি আপনি দেখবেন কেহ কেহ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি পর্যায়ে না হয়েও সাধারণ মানুষের প্রতি বিশেষ সুদৃষ্টি দেয়ার কারণে ও তাদের প্রতি মমতবোধ প্রকাশ করায় যিনি বিশেষ প্রশংসার পাত্র হন। আবার দেখবেন সমাজের উচ্চবিত্ত অনেকে সাধারণ জনগণকে ভালবাসা-প্রীতি প্রদর্শন করার কারণে তাকে সমাজে বিশেষ স্থান দেয়া হচ্ছে। আবার সাধারণ জনগণের সংগে ঐরূপ ভালো আচরণ না করার কারণে তিনি প্রশংসা হারাচ্ছেন। যদিও সাধারণ জনগণ ব্যস্ত থাকে ও সমাজে বিশেষ কোনো প্রভাব ফেলতে উচ্চ বিত্তদের পর্যায়ে দেখা যায় না। কিন্তু এরা যখন কোনো ব্যক্তিকে বিশেষ মর্যাদা দিতে থাকবে । তিনি একক নেতার পরিণত হবেন। আর আপনি জেনে রাখুন ঐ ব্যক্তি এমন মহান নেতায় রূপান্তরিত হবেন যা আপনার চক্ষু কখনও দেখেনি আর আপনার কান কখনও তা ওনেনি।

১৯. তাবাকাত হাদীস নং ২৮৪, আল-বিদায়া ওয়াক্সেহায়া ৫/৭৫

## প্রথম মুক্তদানা

আবু রেফায়া বর্ণনা করেন: আমি নবী করীম ক্রিম্ব এর নিকট এমন সময় আসলাম যখন তিনি হিতোপদেশ দিচ্ছিলেন। আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল! একজন ব্যক্তি যিনি দ্বীন সম্পর্কে কিছু জানে না তিনি দ্বীন সম্পর্কে জানতে চায়। আল্লাহর রসূল ক্রিম্ব আমার দিকে তাকালেন। তিনি তাঁর বক্তব্য বন্ধ করে আমার কাছে আসলেন। তাকে একটি আসন দেয়া হলো মনে হলো তার পায়া লোহার। আল্লাহর রসূল ক্রিম্ব তার ওপর বসলেন ও আল্লাহ প্রদন্ত শিক্ষা আমাকে শিখাতে লাগলেন। এরপর তিনি (মেদারে)ফিরে গেলেন তার বক্তব্য প্রদানের জন্যও তা যথাযথ সম্পন্ন করলেন। ই০

#### স্মরণীয়

একজন মহান ও সফল নেতা হওয়ার জন্য আপনাকে অবশ্য সকলের প্রতি মনোযোগী হতে হবে। তাদের যথাযথ মূল্যায়ন করে, তাদের কর্মের প্রশংসা বা বিনিময় নিশ্চিত করতে হবে।

সকল সন্তার স্রষ্টা, করুণাময় মহান আল্লাহ বলেন-

وَ إِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالْتِنَا فَقُلُ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ 'اَنَّهُ مَنْ عَبِلَ مِنْكُمْ سُوَّءٌ ابِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَمِنْ بَعْدِهٖ وَ اَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থ : আমার আয়াতসমূহের ওপর যারা ঈমান এনেছে তারা যখন আপনার নিকট আসবে তাদের বলুন : আপনাদের ওপর সালাম। তোমাদের রব নিজ থেকে রহমত নির্ধারণ করেছেন এ বিষয়ে যে, তোমাদের কেহ অসাবধানতা বশত কোনো খারাপ কাজ করে ফেলল তারপর তওবা করে ও ভাল কাজ করে তাহলে তিনি (আল্লাহ) ক্ষমাশীল ও করুণাময়। ১১

<sup>&</sup>lt;sup>২০</sup>. সহীহ মুসলিম-হাদীস নং ১৫০৬

<sup>&</sup>lt;sup>২১</sup>. আল-আনয়াম- ৬: ৫৪

যারা আমার আয়াতসমূহের ওপর ঈমান রাখে তারা যখন আপনার নিকট আসে তারা ঐ সকল ব্যক্তি যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করেছেন তাদেরকে আপনি বলুন; তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এটা এ জন্য যে, তাদের হৃদয় সুবিন্যস্ত হবে ও তাদেরকে মূল্যায়ন করা হবে। এ আয়াতের দিকে লক্ষ্য করে নবী করীম

এ আয়াতের দিকে লক্ষ্য করে নবী করীম ত্রাদের (সাহাবীদের) সাথে দেখা হলে তিনিই প্রথম সালাম দিতেন। <sup>২২</sup>

২২. জুবদাতৃত্তাফসীর মিম ফাতহুল কাদীর প্:১৭৯





# দ্বিতীয় অধ্যায়

### ছোট বালক একজন ভাগ্যবান সেবক

আনাস ইবনে মালিক ক্ল্র নবী করীম ক্লি -এর একজন যোগ্য সাহাবী ছিলেন। মদিনা মুনাওরায় হিযরত করা পর্যন্ত তিনি নবীর সাথে ছিলেন। আনাস ক্ল্রেবদর যুদ্ধ এবং একাধিক যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বাইয়াতে রেদওয়ান (গাছের তলায়) অংশগ্রহণ করেছিলেন।

আনাস ক্রা করা হয়েছিল, "আপনি কি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন? তিনি প্রশ্নকারিকে বলেছিলেন, "তোমার মা তোমাকে ভূলে থাকতে পারেন। আমি কিভাবে বদর যুদ্ধে থেকে নিজেকে বিরত রাখি?" প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আয্যাহাবীর মতে, "যারা যুদ্ধাভিযানের প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন তারা বদরের যুদ্ধ অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের মধ্যে আনাসকে অন্তর্ভুক্ত করেননি। কারণ আনাস ক্রা এর বয়স তখন কম ছিল এবং তিনি বাস্তবিক পক্ষে যুদ্ধ করেননি। আনাস ক্রা যোদ্ধাদের মালপত্র নিয়ে তাদের পিছনে ছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে এ কারণেই আনাস রো) সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী কথা শোনা যায়।"

আরেকটি বর্ণনায় আছে, "তিনি কখনও উহ্ (রাগ প্রকাশের একটি অভিব্যক্তি) প্রকাশ করেন নি এবং আমি যা করতাম সেটার কারণ তিনি

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup>. সীয়ারুল আলম আন নুবালা (২/৩৯৭) লিজ জাহাবী)

<sup>ै.</sup> আল হাকীম কর্তৃক আল মুসতাদরাক গ্রন্থে বর্ণিত। হাদীস- ৬৪৯৯।

<sup>ి.</sup> আय-यादात्री কর্তৃক প্রণীত সীয়ারুল আলম আন-নুবালা (২/৩৯৭) ।

<sup>ీ.</sup> আবু নুয়াঈম কর্তৃক দালাইল আন-নবুয়াহতে বর্ণিত । খাদশ অধ্যায়, হাদীস নং ১২০ ।

আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন না অথবা যে কাজটা আমি অসম্পূর্ণ রাখতাম সে ব্যাপারে নবী করীমঞ্জ্ঞা কোনো কৈফিয়ত চাইতেন না।<sup>৫</sup>

# উল্লিখিত সূত্রের পাঠ

একটি নাবালক শিশু যার বয়স ছিল মাত্র আট থেকে দশ, সে এমন এক মহামানব সেবাদানে নিযুক্ত ছিলেন, যিনি ছিলেন তাঁর সময়ের তার পরবর্তী সময়ের এমনকি তাঁর পূর্বের সময়েরও সর্বশ্রেষ্ঠ মানব সন্তান।

উল্লেখযোগ্য যে, এ বালকটি দিবারাত্রি নবী ক্রি -কে সাহচার্য দিতেন সফরে অথবা ঘরে, শান্তি অথবা যুদ্ধের সময় এবং কোনোটিই নবীকে এ বালকের সাহচার্য থেকে বঞ্চিত করতে পারেনি। এ ধরনের সম্পর্ককে ঘিরে আমরা কি ধরনের চিত্র কল্পনা করতে পারি?

তাদের উভয়ের মধ্যে বয়স এবং অবস্থার ভিন্নতা থাকা স্বত্ত্বেও এ বালকের কাধে কি বিরাট দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল সেটা কি চিন্তা করা যায়? আনাস ক্রিল্র –এর বয়সের অন্য কেউ যদি এ দায়িত্বটা পালন করত তাহলে কি পরিমাণ ভুল-ভ্রান্তি সে করত সেটা কি ভেবে দেখার বিষয় না?

ভেবে দেখুন, এ শিশুটিকে সে দায়িত্বগুলো অর্পন করা হয়েছিল যেগুলোর ব্যাপারে যদি সে অবহেলা করত তাহলে কতই খেসারত, নেতার [(নবী (সা)] সময়ের অপচয় এবং মুসলিম স্বার্থের কি পরিমাণ ক্ষতি হতো?

কোনো গালমন্দ ছাড়াই এ বালক তার কষ্ট সহিষ্ণুতার গুণে নবী করীমের সাথে দশ বছর কাটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। "একবারের জন্য হলেও তিনি আমাকে কখনও অপমান করেননি।

হে মাতা-পিতা এবং নেতরা! এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এ বালকের অনুভূতি কখনও আঘাতপ্রাপ্ত হয়নি- এমনকি কুচকানো জ্র অথবা জ্রকুটি করা মুখমণ্ডল দ্বারাও আনাস ক্রিল্ল কখনও আক্রাপ্ত হয়নি; তিনি আমাকে কখনও গালমন্দ করেননি এমনকি এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে নবী করীম ক্রিল্ল এ বালকের প্রতি কখনও জ্র কুচকানো অথবা জ্রকুটি করেননি। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি আমাকে নিন্দনীয় কিছুই বলেননি: যে কাজগুলো আমি দেরি করে করতাম সেগুলো করার জন্য তিনি আমাকে কখনও আদেশ

<sup>&</sup>lt;sup>৫</sup>, আল তিরমিজীর হাদীস নং ২০০৮।

করেননি এবং যে ব্যাপারে গালাগাল আমার প্রাপ্য ছিল সেগুলোর ব্যাপারেও আমাকে গালাগাল করতেন না।

সেগুলোর ব্যাপারেও মুহাম্মাদ — -এর ওপর আপনার দয়া এবং শান্তি
বর্ষণ করুন যার ডাকের মাধ্যমে আপনি বিশ্বাসীদেরকে আশির্বাদপৃষ্ট
করেছেন এবং যার বাণীর মাধ্যমে বিশ্বাসীদেরকে অন্যান্যদের ওপরে
প্রধান্য দিয়েছেন। "অভিযোগ হতে বিরত থাকা ও সমালোচনা থেকে দ্রে
থাকা," ভবিষ্যতদ্রষ্টা কৃতকার্য নেতা হওয়ার জন্য এ মহান গুণ হলো
অন্যতম গোপন তত্ত্ব।

# সফল নেতার দ্বিতীয় গোপন তত্ত্বঃ

# অভিযোগ হতে বিরত থাকা ও সমালোচনা থেকে দূরে থাকা

নেতৃত্ব করার গোপন রহস্য হলো নিন্দা থেকে বিরত থাকা এবং ধ্বংসাত্মক সমালোচনা থেকে দূরে থাকা। প্রথম দিকের মুসলমানদের জীবনী পড়লে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, সুন্দর অভিব্যক্তি এবং অনুপ্রেরণার সাক্ষাত মিলে। দু'জনের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির ইস্যুতে এক ব্যক্তি তার বন্ধুকে বলেছিলেন যে, সে এ ব্যাপারে বন্ধুর প্রতি সুবিচার করেছে "আগামীকাল আমরা আমাদের নিন্দা করব। উত্তরে বন্ধুটি বললেন, "আগামীকাল আমরা আমাদেরকে ক্ষমা করে দেব।

প্রিয় ভাইয়েরা! আমাকে বলুন আপনারা কি এই অভিব্যক্তির সৌন্দর্য অনুধাবন করেছেন এবং এই স্তরের মিষ্টতা পরীক্ষা করে দেখেছেন : "আগামীকাল আমরা আমাদেরকে ক্ষমা করে দেব । "এ ধরনের উচ্চাঙ্গের নেতৃত্ত্বের ভিত্তি হলো সঠিক প্রত্যাশা এবং সামগ্রিক অবস্থার সঠিক মূল্যায়ন । এ ধরনের নেতৃত্ব ভালটাকে গ্রহণ করে এবং প্রশংসা করে আর যা খারাপ সেটাকে ক্ষমা করে ।

মানুষের প্রত্যেক আলাপচারিতার সর্বোচ্চ লক্ষ্যমাত্রা হলো ভুল এবং অন্যায় কাজে নিজেকে ব্যস্ত না করে আত্মর্যাদাকে সমুন্নত রাখার চেষ্টা করা। ভাইয়েরা, নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, এ ধরনের আত্মর্যাদা অর্জন করার সর্বশ্রেষ্ঠ পস্থা হলো, সে ব্যক্তি ভুল করেছে তাকে দোষারোপ না করা এবং তার সমালোচনা না করা।

# দীপ্তিময় রত্ন

আত্মা দেহের কাছে মূল্যবান এবং মানুষের অহংকারবােধ হলাে মূল্যবান জহরত। প্রত্যেক জীবিত মানুষের জন্য এটা দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায় যখন তার জহরতে আঁচড় লাগে এবং নিন্দার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। যখন প্রশিক্ষক, প্রচারক অথবা নেতা অন্যান্যদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য নিন্দাকে বেছে নেন, তখন তার এটা মোটেই আশা করা উচিত হবে না যে, নিন্দিত ব্যক্তি তার নিন্দাকে গ্রহণ করবে অথবা তার সমালােচনা ঐ ব্যক্তিকে প্রভাবিত করবে। নিন্দা এবং ঘৃণার সাধারণ পরিণতি হলােশক্রতা, অসন্তিষ্টি এবং আত্মপ্রত্যাহার।

একজন সমালোচক তাকে কখনও অবহেলা এবং ভুলের পান্টা দোষারোপ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন না। এ ধরনের বেদনাদায়ক সমালোচনা মাঝে-মধ্যে সন্তানের চাকুরিজীবী বা অন্য যে কাজের ব্যবহারে পরিবর্তন আনতে পারে। তবে একজন দুঃস্থ মানুষের বর্তমান পরিস্থিতি, অব্যাহত উপকার অথবা দুর্বলতার কারণে এ পরিবর্তনটা অস্থায়ী হতে পারে। যখন অবস্থার পরিবর্তন হবে অথবা দুঃস্থ ব্যক্তিকে সাবধান করার জন্য কেউ থাকবে না তখন ঐ ব্যক্তি তার প্রাথমিক অবস্থাতে ফেরত যাবে।

#### তপস্যারত বন্ধ

আবু মৃসা আল আশারী ক্রি বর্ণনা করেছেন। "নবী করীম ক্রি এর পত্নীদের ওপর উসমান ইবনে মাযুনের পত্নী অধিকার অর্জন করেছিলেন। নবী করীম ক্রি এর পত্নীরা অনুধাবন করলেন যে, মাযুন-পত্নী ভাল নেই। সেজন্য তারা জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সমস্যাটা কি? কুরাইশ গোত্রে তোমার স্বামীর চাইতে সম্পদশালী আর কেউ কি আছে?

উত্তরে মাযুন-পত্নী বললেন, আমি এ বিবাহবন্ধন থেকে কিছুই পাই না। আমার স্বামী উসমান সাওম পালনের মধ্য দিয়ে দিনের বেলা কাটান এবং রাত কাটান নামাজ-কালামের মাধ্যমে। সে মুহূর্তে নবী করীম (সা) আলোচনা স্থলে প্রবেশ করলেন এবং নবী পত্নীরা তাঁকে ঘটনা অবহিত করেন।

রস্ল করীম ক্রি উসমান ক্রিল্র-এর সাথে দেখা করে বললেন। হে উসমান, আমি কি তোমাদের জন্য অনুকরণযোগ্য একটি দৃষ্টান্ত নই? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রস্ল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য জীবন উৎসর্গ করুক, তবে ব্যাপারটা কি? রস্ল করীম ক্রিল্র বললেন, 'তুমি রাতে আল্লাহর ধ্যানে মশগুল থাক এবং দিনের বেলায় সাওম পালন কর। অবশ্যই পরিবারের সদস্যদের তোমার ওপর একটা অধিকার আছে এবং তোমার শরীরেরও তোমার ওপর অধিকার আছে। সূতরাং আল্লাহর বন্দেগী কর এবং ঘুমাও, সাওম পালন কর এবং সাওম ভঙ্গ কর।" '

আবু মুসা বলেছিলেন যে, পরবর্তীতে উসমান পত্মী রস্লক্ষ্র-এর পত্মীদের সামনে সুগন্ধি ব্যবহার করে উপস্থিত হন এবং তাকে বধূর মতো লাগছিল। এটাতে তাঁরা (রসূল পত্মী) আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং উসমান পত্মী বললেন, যে দয়াটা মানুষের ওপর ভর করে সেটা আমাদেরকেও আচ্ছন্ন করেছে। যার অর্থ হলো তার স্বামীর ওপরে রসূল ক্রান্ত্র-এর উপদেশ বিরাট প্রভাব ফেলেছে।

### আমরা এ বিষয়টার ওপর চিন্তা করি

উসমান ইবনে মাযুন সত্যিকার অর্থে একজন বিশ্বাসী এবং আল্লাহর অকৃত্রিম অনুরাগী। তিনি তাঁর সালাতের স্থানে রাতভর সালাত আদায় করেন এবং দিনের সময়টা অতিবাহিত করেন সাওম পালন করে। তাঁর একজন সুন্দরী যুবতী পত্মী আছেন যিনি এ ধরনের খাপছাড়া দাম্পত্য জীবনে অসুখী। তিনি কোনো অভিযোগ ছাড়াই রসূল ক্রি-এর পত্মীদের শরণাপত্ম হলেন। রসূল পত্মীরা তার এ অবস্থা আঁচ করে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন এবং তিনি তার অবস্থাটা ব্যাখ্যা করলেন। এ খবরটা রসূল ক্রি-এর কানে গেল এবং তিনি এটা শুনে বিরক্ত হলেন। উসমান বিন মাযুনের পক্ষে এটা কিভাবে সম্ভব।

শেষ বার্তাটা ছিল সুখের দিকের একটি নির্দেশনা, যেটা মানুষ অনুসরণ করবে এবং যে বার্তার মধ্যে হৃদয়ের জন্য আনন্দ এবং আত্মার জন্য আরাম খুঁজে পাবে, যার মাধ্যমে তারা সঙ্গতভাবে আবেগের প্রয়োজনীয়তাকে পরিপূর্ণ করতে পারবে।

সে ক্ষেত্রে ধর্মীয় আইনে কোনো অস্পষ্টতা নেই এবং ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলো পরিষ্কার। সে ক্ষেত্রে উসমানের হৃদয়ে কিভাবে এ অন্যের মনোভাব স্থান পেল? এ ঘটনাটা পরবর্তী সময়ে ঘটেছিল অর্থাৎ রসূল করীম ক্ষ্মীয় যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছিলেন, সেখানে বসতি স্থাপন এবং সেখানে তাঁর মসজিদ এবং ঘর তৈরি করেন।

এ নেতা এবং প্রশিক্ষক উসমানের সাথে কি করলেন?

নবী করীম ক্রিক্স উসমানকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তাঁকে গালমন্দ করলেন না। এমনকি তার কাজের কোনো খুঁতও ধরলেন না অর্থাৎ তার ইবাদত-বন্দেগী, সালাত এবং সাওমের ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করলেন না।

৬. ইবনে হিব্বান কর্তৃক প্রণীত সাহীতে বর্ণিত। হাদীস নং ৩১৭

এবং রসূল করীম স্ক্রে উসমানের সালাত ও সাওম আদায় করার ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করেননি।

অন্যপক্ষে রস্লক্ষ্ণ্র এমন একটি পরিপূর্ণ চিত্র তাঁর সামনে হাজির করলেন যার মাধ্যমে দৃঢ় বিশ্বাসীরা এ জীবনের প্রয়োজন এবং পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতির মধ্যে একটি অনুকূল ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে।

রসূল ক্রি তাকে সবচাইতে ন্যায়পরায়ণ পথের সন্ধান দিলেন এবং একট পরিপূর্ণ পদ্মা বাতলে দিলেন। 'তুমি কি আমার মধ্যে অনুসরণযোগ্য একটি পরিপূর্ণ আদর্শের সন্ধান পাও না? অর্থাৎ তোমার এটা জানা আছে যে, আমি হলাম আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে একেবারে নিখাদ। যিনি হলেন আল্লাহ সম্পর্কে সবচাইতে বেশি সচেতন এবং আল্লাহর ভয়ে ভীত। তবুও আমি সালাত আদায় করি এবং ঘুমাই, আমি সাওম পালন করি এবং সাওম ভঙ্গ করি।'

এভাবেই আমার পত্মীকে আদর সোহাগ করার জন্য, শিশুদের সাথে খেলার জন্য আবেগ পরিপূর্ণ করার জন্য এবং বসতবাড়ির প্রতিটি অংশে শান্তি ছড়িয়ে দিতে আমি কিছু সময় ব্যয় করি। ঘরের বাসিন্দারা যেভাবে আনন্দ পায় এবং সঠিক মনযোগের জন্য তাদের তৃষ্ণা নিবারণ হয় সেটার ব্যবস্থা করি। এগুলোর মাধ্যমে জীবনের সমস্যা এবং জীবন ধারণের কষ্টের মূলোংপাটন করা সম্ভব।

এ সুন্দর শব্দগুলো ইবনে মাযুনের হৃদয় জয় করে এবং তার মনকে বশীভূত করে.....

ইবনে মাযুন রাতে কেন অতিরিক্ত সালাত আদায় করেন এবং দিনের বেলায় কেন সাওম পালন করেন? তার এ অতিরিক্ত সালাত আদায় এবং সাওম পালনের উদ্দেশ্য হলো বেহেশতে একটি উচ্চ্ আসন লাভ করা এবং একমাত্র শেষ নবীই বেহেশতের সবচাইতে উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হবেন। বেহেশতের সবচাইতে উচ্চাসনে যিনি স্থান পাবেন (অর্থাৎ নবী) তিনি রাতে ঘুমাবেন এবং ইবাদত-বন্দেগী করবেন, দিনের বেলায় সাওম পালন এবং ভঙ্গ করবেন। তিনি হলেন শরীয়তের প্রবর্তক এবং আল্লাহর বাণীর জিম্মাদার। আল্লাহর সামিধ্য অর্জনের জন্য রস্লক্ষ্মী যে পথ অবলম্বন করেছিলেন তার চেয়ে ভাল পথ আর কি হতে পারে? অথবা তিনি যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন তার চেয়ে ভাল পদ্ধতি আর কি হতে পারে? রস্লক্ষ্মী যে পথে নির্দেশ দিয়েছেন তার চেয়ে খাঁটি পথ আর কি হতে পারে?

উসমান ইবনে মাযুন স্বগোক্তি উক্তি করেছেন : এ পথটা যদি সঠিক হয়।
তাহলে আমি অবশ্যই এটা অনুসরণ করব, কারণ নবীর ক্রিব্র প্রদর্শিত পথ
অবলম্বন করেই ইহজগত এবং পরজগতে দয়া অর্জন করা সম্ভব ।

# নত্ন বধূ এবং সুখী জীবন

তারপর ইবনে মাযুনের জীবনে আমূল পরিবর্তন দেখা গেল এবং এই পরিবর্তনটা চলতে থাকলো। এ ধরনের পরিবর্তন তার চরিত্রের অন্যতম স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হলো। অন্যান্য মহিলাদের মতো ভাল পোশাক এবং ভাল চাহনীসহ মাযুন পত্মী রস্ল ক্রিক্র -এর বাসস্থানে গেলেন। তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল যে, তার একটি শান্তিপূর্ণ ঘর এবং সমৃদ্ধশালী জীবন আছে।

রস্ল ক্রি-এর ঘরে উপস্থিত অনেকেই তাকে তার এমন অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। উত্তরে মায়ুন পত্মী বলল, তার স্বামীর আচার-ব্যবহার পরিবর্তনের কারণে তিনি আনন্দময় মুহূর্ত কাটানোর সুযোগ পাচ্ছেন এবং কঠিন তপস্যারত স্বামীর মনযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

# ভদ্রতার মাধ্যমে অভিযোগ

মাযুন পত্মী চুপেচাপে অভিযোগ করার সময় তার প্রকাশভঙ্গি ছিল খুব সৃক্ষ্ণ এবং কি চমৎকার ছিল তার ছবি। তার অভিযোগটি ছিল: আমরা তার কাছ থেকে কিছুই পাই না। কারণ তিনি রাতে ইবাদত-বন্দেগী করেন এবং দিনের বেলা সাওম পালন করেন। তারপর এ কথাগুলো দিয়ে তার বক্তব্য শেষ করলেন: যে দয়া অন্যান্য মানুষ পায়, সেটা আমরাও পেয়েছি।

### আবু বকর 🗺 দাস মুক্ত করলেন

আয়েশা ব্রুল্ম বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ক্ল্ল্ম আবু বকর ক্ল্ল্রু-কে অতিক্রম করে যচিছলেন। যখন আবু বকর তার কিছু ক্রীতদাসকে ভর্ৎসনা করেছিলেন। তিনি (অর্থাৎ নবী) আবু বকর ক্ল্ল্রু-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে পারি যে, দু'জন

অভিশপ্ত এবং দুজন সং মানুষ একই জায়গায় মিলিত হতে পারে না।' একথা শুনে আবু বকর ্ছ্রা তাঁর কিছু ক্রীতদাসকে মুক্তি দিলেন। তিনি রস্ল হ্রা এব কাছে এসে বললেন, আমি এটার পুনরাবৃত্তি করব না। ওমর হা তাঁকে টেনে ধরলেন

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ক্ল্লু -এর বরাতে বলা হয়েছে। "যখন মুনাফিকদের প্রধান আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই-এর মৃত্যু হলো তখন তার পুত্র আল্লাহর নবীর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রস্ল, তাকে ঢেকে রাখার জন্য দয়া করে আপনার জুব্বাটি আমাকে দিন, যাতে করে তার জানাযা আদায় করা যায় এবং তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেতে পারি।"

আল্লাহর রসূল তাঁর জুব্বাটি দিয়ে বললেন, 'জানাযার সময় হলে আমাকে খবর দিও, যাতে করে আমি তার জানাযায় উপস্থিত হতে পারি। সূতরাং তিনি রসূল ক্রিট্রান্তিনকে খবর দিলেন এবং যখন রস্ল ক্রিট্রা জানাযা আদায় করার জন্য উদ্যোগী হলেন তখন উমর ক্রিট্রা রসূলের হাত ধরে বললেন 'আল্লাহ কি মুনাফিকদের জানাযা আদায় করার জন্য নিষেধ করেননি? মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, 'কোনো কিছু যায় আসে না আপনি (মুহাম্মাদ) মুনাফিকদের মাফ করে দেয়ার জন্য আল্লাহর কাছে মিনতী করলেন বা নাই করলেন। এমনকি তাদেরকে মাফ করে দেয়ার জন্য আপনি যদি আল্লাহর কাছে সত্তর বারও দোয়া করেন তাহলেও আল্লাহ তাদেরকে মাফ করেনেন না।" তারপর এ আয়াতটি নাঘিল হলো-

وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَّاتَ أَبَدًا وَّ لَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ.

**অর্থ**: "এবং হে মুহাম্মাদ! মুনাফিকদের থেকে যারা মারা গেছে তাদের কারও জন্য (জানাযার) নামায পড়াবেন না ।"<sup>৮</sup>

# কিছু লোকের ব্যাপারে

বিশ্বাসীদের মাতা আয়েশা ক্রিল্ম নবী করীম ক্রিম্ম এর সাথে বসবাস করতেন এবং সে কারণে তিনি নবীর কিছু ব্যক্তিগত ব্যাপারে জানতেন সেটা অন্যান্য সাহাবী এবং অন্যান্য স্ত্রীগণ জানতেন না। ভুল সংশোধন করা

<sup>ి.</sup> আল বায়হাকী কর্তৃক তাঁর গ্রন্থ সুয়ার আল-ঈমানে বর্ণিত । হাদীস নং ৪৯১৯ ।

<sup>&</sup>lt;sup>৮</sup>. আল তাওবাহ (৯ : ৮৪) আল বুখারী হাদীস নং ৫৪৭১

এবং যে কোনো বিশৃষ্পলাকে শৃষ্পলার মধ্যে ফিরিয়ে আনার যে পথ মহানবী দেখিয়ে গিয়েছেন সেটা সম্পর্কে আয়েশা ক্রীন্ম অবগত ছিলেন। এটা হলো যেসব ব্যক্তিরা কুরআন প্রদর্শিত পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য একটি উৎকৃষ্ট পস্থা।

আয়েশা ক্রীষ্ট্র বলেছিলেন, "যখনই মৃহাম্মাদ ক্রীষ্ট্র-কে কারো সম্পর্কে খবর জানানো হতো, তখন তিনি বলতেন না, অমুকের ব্যাপার কি? তবে তিনি বলতেন, "কিছু লোকের ব্যাপারে কি যারা অমুক অমুক বলছে?"

# শিক্ষার নিয়ম-নীতি - পথ প্রদর্শন এবং নেতৃত্ব

এখানে আমরা অভিযোগ খেকে বিরত থাকা ও সমালোচনা থেকে দূরে থাকার সাধারণ নিয়ম-নীতি এবং এ ব্যাপারে নবী করীম ক্রিষ্ট্র প্রদত্ত পস্থার কথা আলোচনা করছি। আয়েশা ক্রিষ্ট্র (আল্লাহ তাঁর ওপর এবং তার বাবার ওপর সম্ভন্ত হোন) কয়েকটি উদাহরণের ওপর ভিত্তি করে তাঁর এ ধারণা সৃষ্টি করেন- যার কিছু তিনি শুনেছিলেন এবং অন্যান্যগুলো প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

নবী ক্রি কথা, "কিছু লোকের ব্যাপারটা কি" তিনি দিক-নির্দেশনা দিতেন এবং সচরাচর তিনি ভুল শুদ্ধ করতেন। এরকম কিছু ব্যাপার এখানে উদ্ধৃত করা হলো:

১. আয়েশা ক্রিক্স -এর ভাষ্য অনুযায়ী, "নবী করীম ক্রিম্প কিছু ব্যাপারকে ধর্মীয়ভাবে অনুমোদনযোগ্য বলে ঘোষণা করেন, তবে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি এ অনুমোদনযোগ্য ব্যাপারগুলো থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। যখন এ ব্যাপারটি রস্লের কানে পৌছে তখন তিনি আল্লাহর সুনাম গেয়ে এবং তাঁকে মহিমায়িত করে বললেন, যে কাজগুলো আমি করতে পারি সেগুলো থেকে অন্যান্য লোকেরা কিভাবে নিজেকে বিরত রাখে? আল্লাহর শপথ করে বলতে পারি। তারা আল্লাহকে যত্টুকু জানে তার চেয়ে বেশি আমি আল্লাহকে জানি এবং আমি আল্লাহকে তাদের চেয়ে বেশি ভয় করি।"

<sup>ै.</sup> সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং ৪২১২ । আল আলবানী এ হাদীসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

<sup>&</sup>lt;sup>১°</sup>. সহীহ আল বুখারী হাদীস নং ৬৯০৬

- ২. ইবরাহীম ইবনে যায়েদ ইবনে কায়েসের মতে, "সাহাবীদের একজন দীর্ঘ সময় যাবত সালাতে ইমামতী করতেন। নবী করীম ক্রি -কে ব্যাপারটা জানানো হলো এবং এ প্রসঙ্গে নবী করিম বালেন, 'কিছু লোকের ব্যাপারটা কি যাদের কারণে অন্যান্যরা এ ধর্মকে ঘৃণা করে? যে ব্যক্তি সালাতে ইমামত করেন তার উচিত হবে না দীর্ঘ সময় ক্ষেপণ করা, কারণ মুসুল্লীদের মধ্যে অসুস্থ, বৃদ্ধ এবং দুঃস্থ লোক থাকে।''
- ৩. আল আসওয়াদ ইবনে সারীর ক্র বরাতে বলা হয়েছে, "আমরা একটি যুদ্ধাভিযানে রস্ল ক্রি এর সাথে বাইরে গিয়েছিলাম, যে যুদ্ধে আমরা অবিশ্বাসীদের পরাজিত করেছিলাম। যোদ্ধাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করেছিল এবং শিশুদেরকে হত্যা করেছিল। (শিশুদেরকে হত্যা না করার আদেশ তখনও পর্যন্ত দেয়া হয়নি) এ ব্যাপারটা নবী (সা)-কে জানানো হলো এবং তিনি বললেন, 'কিছু লোকের ব্যাপারটা কি যারা শিশু হত্যা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারেননি। শিশু হত্যা থেকে বিরত থাক। "তিনি এ কথাটা তিনবার বললেন। "ইই
- 8. আনাস ক্র্রু-এর সূত্রে বলা হয়েছে। 'নবী করীমের কতিপয় সাহাবী তার স্ত্রীদেরকে তিনি যে কাজগুলো একাকী করেন সেগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। সাহাবীদের মধ্যে একজন বললেন, 'আমি বিয়ে করব না; "সাহাবীদের মধ্যে আরেকজন বললেন, 'আমি গোশত খাব না এবং আরেকজন বললেন, "আমি বিছানায় শোব না।" তিনি (নবী) আল্লাহর প্রশংসা এবং তাঁকে মহিমাম্বিত করে বললেন, "কিছু লোকের ব্যাপারটি কি যে তারা অমুক অমুক কথা বলছে? যে ক্ষেত্রে আমি সালাত আদায় করি এবং ঘুমাই; আমি সাওম পালন করি এবং ভঙ্গ করি; এমনকি আমি বিয়েও করি এবং যে আমার সুন্নাহ থেকে দূরে সরে যাবে, তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।'

<sup>&#</sup>x27;'. মুহাম্মাদ বিন আল-হাসান কর্তৃক তাঁর আল আমার গ্রন্থে বর্ণিত। হাদীস নং ১৮৪

<sup>&</sup>lt;sup>১২</sup>. সুনানে আল দারিমী হাদীস নং ২৪২৮

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>. भूमिम श्रामीम नः २८१८ ।

### লভ্যাংশের দিক

যেহেতু অবহেলা তুল এবং অজ্ঞতা মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এবং বংশ পরস্পরা থেকে আমরা নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করে আসছি। রসূল কিভাবে এগুলো সমাধান করতেন? আরোও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, কিছু সংখ্যক ব্যক্তি মনে করেন যে, সমালোচনা, দোষারোপ এমনকি মার-ধরও মাঝে-মধ্যে জীবনে প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেগুলো ব্যতিরেকে কেউ চলতে পারবে না, যাদের ওপর কিছু লোককে শাসন ভার নাস্ত রয়েছে।

### আল্লাহর ঘরের পবিত্রতা

আনাস ক্রি -এর বরাতে বর্ণিত। 'যখন আমরা রস্লের সাথে ছিলাম তখন এক বেদুঈন মসজিদের ভিতর প্রস্রাব করেছিল। সাহাবীদের মধ্যে কয়েকজন তাকে ভর্ৎসনা করা অথবা এ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য দাঁড়িয়ে গেল। তবে আল্লাহর রস্ল ক্রি বললেন, তাকে বাধা দিও না, তাকে প্রস্রাব করতে দাও।'

তারপর আল্লাহর রস্ল ক্রি ঐ বেদুঈনকে ডেকে বলল, 'অবশ্যই এ মসজিদগুলোতে প্রস্রাব অথবা মলত্যাগ করা ঠিক নয়। সর্বশক্তিমান, মহিমাম্বিত আল্লাহকে স্মরণ করা, সালাত আদায় করা, কুরআন তেলাওয়াত অথবা আল্লাহর রস্ল যা করতে বলবেন সেগুলো করার জন্য মসজিদ।" বর্ণনাকারী আরোও বললেন, "যখন রস্ল ক্রি কথা শেষ করলেন তিনি এক বালতি পানি আনতে বললেন এবং প্রস্রাবের ওপর ঐ পানি ঢেলে দিলেন। ১৪

আরেকটি হাদীস মতে, "বেদুঈন আল্লাহর কাছে দোয়া করার সময় বলছিলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ এবং আমার প্রতি দয়াবান হও এবং অন্য কারো ওপরে তোমার দয়া প্রদর্শন কর না ।' একথা শুনে রসূল ক্রিষ্ট্র বললেন "তুমি কোনোকিছু যা প্রশস্ত ছিল সেটাকে সঙ্কীর্ণ করেছ। ১৫

<sup>&</sup>lt;sup>১8</sup>. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৬০

<sup>&</sup>lt;sup>১৫</sup>. আল বুখারী সহীহ হাদীস নং ৫৬৮৩।

# অপরাধীর পুরস্কার

আনাস ইবনে মালিকের বরাতে বলা হয়েছে। "যখন রস্লের সাথে আমি হাঁটছিলাম। তখন তাঁর পরনে ছিল ঘন মুড়ি সেলাই করা একটি নাযরানী আলখেল্লা। এক বেদুঈন রস্ল ক্রিল্ল-কে হঠাৎ করে আক্রমণ করে বসলো এবং তাঁর পোশাক এমন প্রচণ্ডভাবে টান মারল যে,আমি তার কাঁধের ওপর ঐ সেলাইয়ের দাগ দেখতে পেলাম। এরপর বেদুঈন রস্ল ক্রিল্ল-কে বললেন, আল্লাহর কাছ থেকে তার (বেদুঈন) জন্য একটি উপহারের কথা বলতে।' রস্ল ক্রিল্ল তার দিকে ঘুরলেন, হাসলেন এবং তারপর এ বেদুঈনকে একটি উপহার দেয়ার জন্য আদেশ করলেন।

#### বেমানান পোশাক

আনাস ইবনে মালিক ক্রা এর বরাতে বর্ণিত।এক ব্যক্তির পরনে ছিল হলুদ রংয়ের পোশাক। যে রংটা রস্ল ক্রা পছন্দ করতেন না। যখন ঐ ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালেন তখন রস্ল ক্রা করেকজন সাহাবীকে বললেন, 'তোমরা যদি ঐ লোকটিকে হলুদ রং ত্যাগ করতে বলতে পার।" তিনি এ কথাটা দুই বা তিনবার বললেন। রস্ল ক্রা সে রংটা অপছন্দ করতেন সে রংয়ের পোশাক কারো পরণে দেখলে রস্ল ক্রা এর তার মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারটা ছিল খুবই কদাচিত। ১৭

### সর্বোত্তম শিক্ষক

মুয়াবিয়াহ বিন আবদ-হাকম আল-সুলামী বর্ণনা করেছেন, "আমি যখন রস্ল ক্রিছ এর সাথে সালাত আদায় করছিলাম তখন এক ব্যক্তি হাঁচি দিল। আমি বললাম, 'আল্লাহ তোমার ওপর দয়া করুন।' উপস্থিত মুসল্লীরা আমার দিকে একটি না সূচক দৃষ্টি নিয়ে তাকাল, সে কারণে আমি বললাম, 'আমার ওপর অভিশাপ বর্ষিত হোক, কি কারণে তোমরা আমার দিকে তাকিয়ে আছ? তারা হাত দিয়ে উক্ল চাপড়াতে শুক্ল করল এবং যখন আমি

<sup>&</sup>lt;sup>১৬</sup>. সহীহ বুখারী হাদীস নং ১২৩৪২

<sup>&</sup>lt;sup>১৭</sup>. আহমদ কর্তৃক তাঁর মুসনাদে বর্ণিত বানী হাকিমের মুসনাদ, আনাস বিন মালিকের মুসনাদ।

বুঝতে পারলাম যে, তারা আমার নিশ্চুপ চাচ্ছে তখন আমি রাগাস্বিত হলাম. তবে আমি কিছুই বললাম না। <sup>১৮</sup>

যখন আল্লাহর রসূল ক্রি সালাত শেষ করবেন তখন আমার বাবা এবং মাকে মুক্তিপণ হিসেবে দেয়া যেতে পারে। আমি এটা নির্দিধায় বলতে পারি যে, মুহাম্মাদ ক্রি-এর আগে অথবা পরে আমি এমন কোনো শিক্ষকের সাক্ষাত পাইনি, যে রস্ল ক্রি-এর চেয়ে ভাল পস্থায় শিক্ষা দিতে পারেন। আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে পারি, তিনি আমাকে গাল-মন্দ, মার-ধর অথবা বদ দোয়া করেননি, তবে তিনি বলতেন, সালাত চলাকালীন সময়ে মানুষের কথাপোকখন সমীচীন নয়। সালাতের সময় আল্লাহর গুণকীর্তন করা, তাঁর মহত্ত্ব ঘোষণা করা এবং কুরআন তেলাওয়াত অনুমোদন যোগ্য। ১৯

#### তাওরাতের নেতা

আতা ক্রিল্লুবলেছিলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আল আমের ক্রিল্লুএর সাথে দেখা করে বলেছিলাম, তাওরাত কিতাবে যেভাবে আল্লাহর রস্ল
(সা) বর্ণিত হয়েছেন সেটা আমাকে বল।" আব্দুল্লাহ বললেন, হাঁা আল্লাহর
কসম করে বলতে পারি, কুরআন মজিদে রস্ল ক্রিল্লা-এর যে বৈশিষ্ট্যের
উল্লিখিত হয়েছে সেগুলো তাওরাতেও উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনে
এভাবে ইরশাদ হয়েছে: "হে নবী! আমরা আপনাকে আল্লাহর সত্য দ্বীনের
সাক্ষী, বিশ্বাসীদের জন্য সুসংবাদদাতা, অবিশ্বাসীদের জন্য সাবধানকারী
এবং অশিক্ষিত লোকদের জন্য অভিভাবক শ্বরূপ পাঠিয়েছি।"

আপনি আমার দাস এবং বার্তাবাহক। আপনার নামকরণ করেছি আল মৃতাওয়াক্কিল হিসেবে অর্থাৎ সে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর ওপরেই নির্ভর করেন। আপনি অভদ্র নির্দয় অথবা হাটে-বাজ্ঞারে গোলমাল সৃষ্টিকারী এর কোনোটিই নন এবং আপনি অশুভের প্রতিশোধ অশুভের মাধ্যমে নেন না, তবে ক্ষমাশীলতা এবং দয়ার মাধ্যমে আপনি এগুলো সমাধান করেন।"

<sup>&</sup>lt;sup>১৮</sup>. মুসলিম কর্তৃক সাহীহ হাদীসে বর্ণিড: Book of Virtuer of the Companins, Chapter of the prophets (sm) Auoidance of Suns and choce of Permissible theingr No 4417

<sup>&</sup>lt;sup>১৯</sup>. সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৮৭৫

আল্লাহ নবী করীম — কে সে পর্যন্ত হায়াত দান করবেন যে পর্যন্ত না তিনি বিকৃত মনের মানুষকে সোজা পথে এনে একথা বলাতে সক্ষম না হবেন, "আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই, যার মাধ্যমে অন্ধ চোখ, বিধির কান এবং অসতর্ক মন তাদের নির্দিষ্ট কাজ সঠিক মতো করতে পারে। ২০

### রাগান্বিত ব্যক্তির রাগ প্রশমন

সুলায়মান বিন সার্দের ক্র বরাতে বলা হয়েছে। "আমরা যখন নবী করীম ক্র-এর সাথে বসা ছিলাম তখন দু'জন লোক একে অপরকে গালাগালি করছিল। দু'জনের মধ্যে একজন অপর সাহাবীকে প্রচণ্ডভাবে গালাগালি করছিল এবং রাগে তার মুখমণ্ডল লাল হয়ে গিয়েছিল। নবী ক্র বললেন, আমি একটি বাক্য জানি সেটা যদি কেউ উচ্চারণ করে তাহলে তার রাগ প্রশমিত হবে, যদি সে শুধু এ বাক্যটা উচ্চারণ করে, "সমাজ বিবর্জিত শয়তানের কজা থেকে মুক্ত করে আল্লাহ তুমি আমাকে আশ্রয় দাও।" সাহাবীরা ঐ রাগান্বিত লোকটিকে বলল, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না আল্লাহর নবী কি বলেছেন? উন্তরে সে বলল, 'আমি পাগল নই।'

#### চিৎকারের জবাবে নিরবতা

আনাস ক্রা এর বরাতে বলা হয়েছে। আমিসহ রসূলে করীম টেমে আয়মানের কাছে গিয়েছিলাম। আয়মন একটি পাত্রে নবীকে পানীয় দিলেন। আনাস ক্রা বললেন, আমি জানিনা নবী করীম সাওম পালন করছিলেন বলে এ পানীয়টি তাকে দেয়া অথবা তিনি না চাওয়াতে এটা তাঁকে দেয়া হয়েছিল কিনা। সে কারণে এ মহিলা চিৎকার শুরু করে দিলেন। ২২

# হাদীস: দুল-খুওয়াইযিরাহ

আবু-সায়ীদ আল-খুদরীর ক্ল্ল্লু বরাতে বলা হয়েছে। "একদিন যখন আল্লাহর রসূল ক্ল্ল্লেক্টি কিছু সম্পত্তি বিতরণে নিয়োজিত ছিলেন তখন বানু তামীম

<sup>&</sup>lt;sup>२°</sup>. जान त्र्वात्री कर्ज्क সহीহ रामीत्म वर्ণिङ रामीम नर २०७৮

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup>. जान -तूथात्री कर्ज्क महीद हामीस्म वर्षिछ : हामीम नर ৫৭৮২

<sup>&</sup>lt;sup>২২</sup>. মুসলিম কর্তৃক সহীহ হাদীসে বর্ণিত : সাহাবীদের গুণাগুণ, উদ্দে আইমানের ক্রম্মা গুণাবলি অধ্যায় দুষ্টব্য । হাদীস নং ৪৬১৪ ।

গোত্রের দূল-খুওয়াইযিরাহ বলে উঠলেন, 'হে আল্লাহর রস্ল ক্রি সুবিচার করার চেষ্টা করুন।' উত্তরে নবী করীম ক্রি বললেন, তোমার ওপর লানত বর্ষিত হোক! আমি যদি সুবিচার না করি তাহলে সুবিচার করার আর কে আছে? উমর ক্রি রাগান্বিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রস্ল! আমাকে তার মাধা কেটে ফেলার অনুমতি দিন।'<sup>২৩</sup>

নবী করীম বললেন, "বাদ দাও তার কথা, তার কিছু সঙ্গী আছে যারা এমনভাবে ইবাদত-বন্দেগী এবং সাওম পালন করে যে, তুমি তোমার সাওম পালনকে তার সাওম পালনের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র মনে করবে। তারা কুরআন তেলাওয়াত করে তবে কুরআনের শিক্ষা কাজে পরিণত করে না এবং একটি তীর যেভাবে লক্ষ্যবস্তু ভেদ করে ঠিক সেভাবে তারাও ধর্ম ত্যাগ করতে পারে। আরেক বর্ণনানুযায়ী নবী করীম ক্রিম বলেছেন, "তার ওপর লানত হোক, আমি ছাড়া তোমার প্রতি কে বেশি সুবিচার করবে? "ঐ ব্যক্তি প্রস্থান করার পর নবী করীম বললেন, "তাকে ভদ্রভাবে আমার কাছে নিয়ে এসো।" বি

#### মস্তব্য

পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন যে, তাঁর বদ দোয়া প্রাথমিকভাবে নির্দয় মনে হতে পারে। তবে আপনারা যদি বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে, আরবরা এ ধরনের অভিব্যক্তি করতে অভ্যন্ত। এ কারণেই কোনো কোনো পরিস্থিতিতে দোষারোপ করার জন্য এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেটা এ ক্ষেত্রে করা হয়েছে। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে এ ধরনের ভাষার মাধ্যমে সুনাম করা হয়। এর সাথে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, নবী হার যখন আবু বাসীরের হার্ল্ল সাহস এবং বীরত্বের সুনাম করেছিলেন এই বলে, "তোমার মায়ের ওপর লানত বর্ষিত হোক। তার যদি সম্পর্ক থাকত তাহলে তিনি কত সুন্দর যুদ্ধের মদতদাতা হতে পারতেন। ব্ব

<sup>&</sup>lt;sup>২৩</sup>. আল বুঝারী কর্তৃক তাঁর সহীহ হাদীসে বর্ণিত । হাদীস নং ৫৮৩০

শ্ব: রস্লের আছার-ব্যবহার গ্রন্থে আবু আল-বাহানী কর্তৃক বর্ণিত, নবীর দয়া এবং ক্ষমাশীলতা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে অধ্যায় নং ৬৬। ইবনে তাইমিয়াহ্র মতে বর্ণনাকারীদের সকলে সহীহ।

<sup>&</sup>lt;sup>২৫</sup> সহীহ আল বুখারী হাদীস নং ২০৩

সূতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এ ধরনের ভাষা ব্যবহারে তেমন কিছু আসে যায় না বরং এটা শ্রোতাকে সাবধান করার জন্য আরবদের অভ্যাসগত একটি অভিব্যক্তি। সে পরিপ্রেক্ষিতে নবী করীম শ্রী বললেন, তাকে জনুভাবে আমার কাছে নিয়ে এসো।" এ কথাগুলো দিয়ে তার বক্তব্য শেষ করলেন। মনযোগ আকর্ষণে পাধর দিয়ে আঘাত

যাইদ ইবনে সাবিত ক্র্রুএর বরাতে বলা হয়েছে। "আল্লাহর রস্ল (সা) বেজুর গাছের পাতার মাদুর দিয়ে একটি ছোট ঘর তৈরি করেছিলেন, সেখানে তিনি সালাত আদায় করতেন। কিছু সংখ্যক ব্যক্তি তাঁকে এ অবস্থায় দেখতে পেয়ে তার সাথে সালাত আদায় করল। অত:পর একই কাজে তারা আরেক রাতে এলো, এবারে আল্লাহর রস্ল বিলম্ব করলেন এবং তাদের কাছে আসলেন না। সেজন্য তারা চেচামেচি শুরু করল এবং তাঁর মনযোগ আকর্ষণ করার জন্য দরজায় ছোট পাথর দিয়ে করাঘাত করল। রস্ল ক্রুর রাগান্বিত হয়ে বের হয়ে এসে বললেন, "তোমরা এখনও পীড়াপীড়ি করছ যাতে আমি সিদ্ধান্ত দেই তাহাচ্ছুতের এ সালাত তোমাদের জন্য ফর্ম করা হোক।" তোমাদের উচিত হবে এ সালাত তোমাদের নিজ গৃহে আদায় করা। কারণ শুধুমাত্র জামাতের সালাত ব্যতীত একজন মুসুলীর জন্য সালাতের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান নিজ বাসস্থান। ব্যতীত

#### মন্তব্য

ওপরে উল্লিখিত অভিব্যক্তিগুলো দোষারোপ করা বা গালি-গালাজকে বুঝায় না। তবে এগুলো ব্যবহৃত হয়েছে উপদেশ এবং পথ প্রদর্শনের জন্য। হে আল্লাহ! খালিদ ক্ল্ল্রু যেটা করেছে সেটার পাপবোধ থেকে আমি নিজেকে বিমুক্ত করলাম।

আব্দুলাহ ইবনে উমর ক্ল্রান্থ এর বক্তব্য এরপ "নবী করীম ক্ল্রান্থ খালিদ বিন ওয়ালীদকে জুডাইমা গোত্রের কাছে ইসলাম গ্রহণ করার প্রস্তাব নিয়ে পাঠালেন, তবে তারা "আসলামনা" অর্থাৎ আমরা ইসলামের ছায়া তলে আশ্রয় নিলাম না বলে; বরং তারা বলল, "সাবানা! সাবানা! অর্থাৎ আমরা একটি ধর্ম বিশ্বাস থেকে বিদায় নিয়ে আরেকটি ধর্ম গ্রহণ করলাম।"

খালিদ তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোককে হত্যা করেই চললেন এবং তার বন্দীদেরকে আমাদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন।

<sup>&</sup>lt;sup>২৬</sup>. সহীহ আল-বুখারী হাদীস নং ৫৭৮০

খালিদ ক্ল্র একদিন আদেশ দিলেন যে, প্রত্যেক মুসলিম সৈনিকের উচিত হবে তার বন্দীকে হত্যা করা। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে আমি বললাম, "আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, আমি আমার বন্দীকে হত্যা করব না এবং আমার অন্য কোনো সঙ্গীও তাদের বন্দীদের হত্যা করবে না। যখন আমরা নবী ক্ল্র -এর কাছে পৌছলাম তখন পুরো ঘটনা তাকে জানালাম এবং রস্ল ক্ল্র তার হাত ওপরে তুলে দুবার বললেন, হে আল্লাহ! খালিদ যেটা করেছে সেটার জন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাই।" ২৭

#### মন্তব্য

"খালিদ ক্রিন্ত্র যা করেছে তার জন্য হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।" এটা মহান নেতার একটি ঘোষণা। এ ঘোষণার মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, খালিদের অনুমান সঠিক ছিল না। যদিও যে গোত্রের কাছে খালিদকে পাঠানো হয়েছিল তারাও "আমরা একটি ধর্ম থেকে বের হয়ে আরেকটি ধর্মে প্রবেশ করেছি"- না বলে তাদের বলা উচিত ছিল, আমরা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছি।"

সুতরাং সমালোচনা কর্মের দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করেছে, কর্তার (খালিদ) দিকে নয়। এটা হলো সবচাইতে ফলপ্রসৃ পন্থা এবং শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ ফর্মুলা।

#### नाः नाः नाः

আব্দুল্লাহ ইবনে যামাহ ক্রিল্কু-এর বরাতে বলা হয়েছে। "যখন নবী (সা) উমরের ক্রিল্কু গলার স্বর শুনতে পেলেন তখন তিনি তাঁর কক্ষ থেকে মাথা বের করে বললেন— না না, না, আবু কুহাফার ছেলে; বরং সালাতে ইমামত করবে।" কথাটি তিনি রাগাস্বিত স্বরে বলেছিলেন। <sup>১৮</sup>

#### মন্তব্য

নবী করিম ক্র্মে-এর 'না' বলাতে দোষের কিছু নেই। যদিও এ শব্দটার পুনরাবৃত্তি হয়েছিল। এক ব্যক্তিকে ছোটদের সালাতে ইমামত করতে

<sup>&</sup>lt;sup>২৭</sup>. সহীহ আল বৃখারী হাদীস নং ৪১০

১৮. আবু দাউদ কর্তৃক প্রণীত সুনানে বর্ণিত : মুন্না সম্পর্কিত গ্রন্থ, আবু বকরের বিলাফতের অধ্যায় হাদীস নং ৪০৪৯

দেয়ার অর্থ হলো ঐ ব্যক্তিকে বয়োপ্রাপ্তদের ব্যাপারে সর্বাধিক দায়িত্ব অর্পণ করার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেয়া এবং একাজের জন্য উমর 🚃 এর চাইতে আবু বকর 🚃 অধিক যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। এ ঘটনার মাধ্যমে দেখা গেলো যে, সঠিক জিনিসকে প্রাপ্য মর্যাদা দান করা এবং যে কোনো কিছুকে তাদের সঠিক জায়গায় বসানো।

### আল্লাহর কিতাব নিয়ে কি খেলা সাচ্ছে?

মাহমুদ বিন লাবীদের ক্রি বরাতে বলা হয়েছে। "নবীকে ক্রি এক ব্যক্তি সম্পর্কে জানানো হলো যে, তার স্ত্রীকে কোনো বিরতি ছাড়া তিনবার তালাক প্রদান করেছে। এটা তনে রস্ল ক্রি রাগে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন। "আমি তোমাদের মাঝে থাকা স্বত্ত্বেও কি আল্লাহর কিতাব নিয়ে খেলা হবে?

#### মন্ত্রব্য

পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন যে, এ কথাটা Passive Voice -এর (কর্মবাচ্য বাক্যের) এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। এটার সাথে মিল আছে, "কিছু মানুষের ব্যাপারটা কি?" এভাবে প্রকাশের মধ্যে সমস্যার কিছু নেই।

### দুল ইয়াদাইন

আবু হুরায়রা হ্রা হতে বর্ণনা।, "আল্লাহর রসূল যোহর অথবা আসরের সালাতে ইমামতি করছিলেন হয়ত যোহর অথবা আসরের সালাত এবং দুই রাকায়াত পর সালাম ফিরিয়ে ছিলেন। তিনি মসজিদের ভিতর একটি কাঠের টুকরা দেখতে পেলেন সেটা কিবলামুখী হয়েছিল। রসূল হ্রা এই কাঠের টুকরার ওপর হেলান দিলেন এমনকি তিনি রাগাম্বিত ছিলেন। ঘটনাস্থলে অন্যান্যদের মধ্যে আবু বকর ও উমর হ্রা উপস্থিত ছিলেন এবং তারা নবীর হ্রা সাথে কথা বলতে অতিশয় ভীতবাধ করেছিলেন। মুসুলীরা তাড়াহুড়া করে মসজিদ থেকে বের হয়ে আসলেন। 'সালাতে রাকাত বাদ পড়েছে।' দুল ইয়াদান নামে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর নবী! সালাত কি ইচ্ছা করেই কম আদায় হয়েছে না আপনার ভুল

শ্ল. আস সুনান আল-নাসাই কর্তৃক বর্ণিত। ইবনে আল কাইয়াম তাঁর গ্রন্থ যা'আদ আল মা'দে লিখেছেন : এ হাদীসে সনদ সহীহ।

হয়েছে?" আল্লাহর রস্ল ভানে এবং বাঁয়ে তাকানোর পর বললেন, 'দুল ইয়াদাইন কি বলছে? উত্তরে তারা বলল, ঠিকই বলেছে। আপনি শুধু দুই রাকাত আদায় করেছেন। তারপর তিনি আরোও দুই রাকাত আদায় করলেন এবং সালাম ফেরালেন। তারপর তিনি তাকবীর বললেন এবং সেজদায় গেলেন, তারপর তাকবীর বললেন এবং সেজদা থেকে উঠলেন অতঃপর পুনরায় তাকবীর বললেন এবং সেজদায় গেলেন, আবার তাকবীর বললেন এবং সাখা তুললেন।"

### মন্তব্য

নবীর ক্লিব্রু জিজ্ঞাসা "দূল ইয়াদাইন কি বলছে?" এ প্রশ্নটা তোলা হয়েছে, কোনো একটি শুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্পর্কে যেটা সালাত ছাড়া অন্য কিছু না। এটা কোনোভাবেই দোষারোপ করাকে বোঝায় না।

### বেদুঈনের আলখেল্লা

আব্দুলাহ বিন আমর বিন আল আমের ক্র -এর বরাতে বলা হয়েছে। 'একজন বেদুঈন নবী করীম ক্র -এর কাছে আসলেন যার পরনে ছিল বুক-ফাড়া লম্বা আলখেলা, প্রশস্ত হাতা সেটা বুটিদার রেশমী কাপড়ের ছিল এবং মুড়ি সেলাই করা। এ লোকটা বললেন, 'আপনার বন্ধু (নবী) প্রতিটি মেষপালকের অবস্থা উরীত করতে চান এবং প্রত্যেক সম্রান্ত লোককে মান-মর্যাদায় খাটো করতে চান। নবী করীম উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আলখেলা ধরে লোকটিকে টান দিয়ে বললেন, "আমি তোমাকে একটি পাগলের বেশে দেখতে চাই না।"

অতঃপর নবী করীম তাঁর জায়গায় ফেরত গেলেন এবং বললেন, "যখন
নৃহ (আ) মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছিলেন তখন তিনি তার ছেলে দৃটিকে ডেকে
বললেন, 'আমার রেখে যাওয়া সম্পদ শুধু তোমাদের দু'জনের মধ্যে
থাকবে। আমি তোমাদেরকে দুটো জিনিস করার জন্য এবং দুটো কাজ না
করার জন্য আদেশ দিচ্ছি। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করার জন্য
এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশ না করার জন্য। আর আমি তোমাদের আদেশ করছি
এটা বলতে, 'লা ইলাহা ইল্লাললাহু' (আল্লাহর ব্যতীত আর কোনো উপাস্য

<sup>°°.</sup> সহীহ মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীস নং ৯৩৭।

নেই) কারণ যদি আকাশ, পৃথিবী আর সমস্ত জিনিসকে একপাল্লায় দেয়া হয় এবং লা ইলাহাকে অন্য পাল্লায় রাখা হয় তাহলে এটার ওজন (লা ইলাহা) বেশি হবে। আকাশ এবং পৃথিবী যদি বৃত্তের মতো হতো এবং লা ইলাহাকে যদি এগুলোর ওপর স্থাপন করা হয়, এতে ওগুলো ছিড়ে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলবে। তোমাদেরকে আদেশ করছি সুবহান আল্লাহ বলতে। কারণ এটা হলো সবকিছুর দোয়া যার বদৌলতে সকলে আহার পায়।

#### মন্তব্য

এটা পরিষ্কার যে যারা নবী করীম ক্রি-কে ঘিরে জঘন্য শব্দ ব্যবহার করে তারা মুনাফিক। যাদের দ্বিমুখিতা মানুষের জানা।

রসূল ব্রুদ্ধ এর তাঁর কাছে বারংবার অনুমতি নিয়েছেন এ ধরনের মুনাফিকদের হত্যা করার জন্য তিনি এ কাজ থেকে বিরত রেখেছেন। রসূল হ্রুদ্ধি তাদের অনেকের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছিলেন এবং মৃত অনেক মুনাফিকদের জানাযা পড়েছেন যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাঁকে (নবী) এ কাজ করতে নিষেধ করেছিলেন। সে ধরনের প্রচণ্ড গালাগাল এবং চরম ব্যবহার মুহাম্মাদ (সা) বেদুঈন ব্যক্তির প্রতি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেটা ছিল বেদুঈন যে বিরাট ঝামেলা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল এবং যে অভভ কাজ সে করেছিল তার বিরুদ্ধে রসূল হ্রুদ্ধি এর দিক থেকে অতি কম মাত্রার প্রতিক্রিয়া। সতের নেতাকে তিনি দোষারোপ করেছিলেন এবং জাহিলিয়াতের যুগের অযৌক্তিক গোড়ামীকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। যদিও এ নতুন ধর্ম এ ধরনের গোড়ামীকে ধ্বংস করার জন্য বন্ধ পরিকর।

# আমার সাহাবী কি ক্ষমার যোগ্য নয়?

আবু দারদা ক্রিএর বর্ণনানুযায়ী, "আমি যখন নবী করীম ক্রিঃ-এর সাথে বসেছিলাম তখন আবু বকর ক্রি হাঁটুর ওপর তার পোশাক তুলে আমাদের কাছে আসলেন। নবী করীম ক্রি বললেন, তোমার সাহাবীদের মধ্যে একটা ঝগড়া হয়েছে। আবু বকর ক্রি নবীজীকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, "হে আলাহর রসূল! আল থান্তাবের পুত্র এবং আমার মধ্যে কিছু একটা (অর্থাৎ ঝগড়া) হয়েছে। আমি তার সাথে কর্কশভাবে কথা বলেছিলাম এবং

<sup>&</sup>lt;sup>৩১</sup>. আহমদ কর্তৃক প্রণীত মুসনাদে বর্ণিত, বনী হাশিমের মুসনাদ, আব্দুল্লাহ আমর বিন আল আস-৬৯২২ । আহমদ শাকীরের মতে এ হাদীসের বর্ণনা সহীহ।

তারপর এ ব্যাপারে অনুশোচনা করেছিলাম। আমাকে মাফ করে দেয়ার জন্য আমি তাকে অনুরোধ করেছিলাম, তবে সে অস্বীকার করেছে। এ কারণে আমি আপনার কাছে এসেছি।' নবী করীম ক্রিষ্ট্র তিনবার বললেন, হে আবু বকর! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।'

এর মধ্যে উমর এ ব্যাপারে তাঁর দুঃখ প্রকাশ করে আবু বকর ক্র -এর বাড়িতে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন তিনি আছেন কিনা। উত্তর পাওয়া গেল না সূচক। সেজন্য তিনি নবীর কাছে এসে তাকে অভিনন্দন জানালেন। তবে নবী ক্রি এর চেহারায় অসম্ভটির লক্ষণ ফুটে উঠল। সে জন্য তিনি হাঁটু গেড়ে বসলেন এবং দুবার বললেন, হে আল্লাহ নবী!, আমি আল্লাহর নামে বলছি, আমি তার প্রতি অধিক অবিবেচক ছিলাম। নবী করীম ক্রি বললেন, "আল্লাহ তোমাদের জন্য আমাকে নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন, তবে তোমরা আমাকে বলছ, "তুমি মিথ্যাচার করছ। "কিন্তু আবু বকর ক্রি বললেন, "সে সত্যি কথাটাই বলেছে। তিনি আমাকে তার লোকবল এবং সম্পদ দিয়ে সাজ্বনা দিলেন। তারপর তিনি দু'বার বললেন, 'তাহলে কি তুমি আমার সাহাবীদের ক্ষতি করা ছাড়বে না? এরপর থেকে আর কেউ আবু বকরের ক্ষতি করেনি। ত্র

#### মন্তব্য

ওপরে উল্লিখিত ঘটনায় বলা হয়েছে যে, নবী করীম ত্রীর প্রচণ্ড রাগের কারণে ক্রকৃটি করেছিলেন। রাগ প্রশমনের পর তিনি বলেছিলেন, "তোমরা কি আমার কথা বিবেচনায় রেখে আমার সাহাবীকে ক্ষমা করে দেবে?"

মুহাম্মাদ ্রুদ্ধ্র এর এ ধরনের কথা থেকে কি কোনো ধরনের দোষারোপ বা সমালোচনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়? এটা বরং এমন ধরনের কথা যেটা আমাদেরকে আবু বকর ক্রুদ্ধ্র-এর মহত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। আল্লাহই সবচাইতে ভাল জানেন।

# তাদের দিকে বালু নিক্ষেপ করা

আমর বিন ওয়ায়েব 🚎 তাঁর বাবা এবং দাদা থেকে জেনে বলেছেন, "আমি আমার ভাইসহ এমন এক চেয়েও জায়গায় বসেছিলাম সেটা আমার

<sup>&</sup>lt;sup>৩২</sup>. সহীহ আল বৃখারী কর্তৃক বর্ণিড ; হাদীস নং ৩৪৮৯ ৩

সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসের চেয়েও প্রিয়। আমি আমার ভাইয়ের সাথে এসে দেখলাম কয়েকজন সাহাবী নবী করীম ক্রিছ -এর দরজার গোড়ায় বসে আছেন। আমরা তাদেরকে ছেড়ে যেতে চাচ্ছিলাম না, সেজন্য আমরা আরোও কিছক্ষণ অপেক্ষা করলাম।

হঠাৎ তারা কুরআন মাজিদের একটি আয়াত উল্লেখ করে সেটা নিয়ে বিতর্ক জুড়ে দিল এবং এ ব্যাপারে শোরগোল শুরু করে দিল। এ অবস্থায় রস্ল হারের কারণে লাল-মুখমণ্ডল নিয়ে বের হয়ে আসলেন। তিনি তাদের ওপর বালু নিক্ষেপ করে বললেন, হে মানুষ! ব্যাপারটাকে সহজভাবে নাও। তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর শাস্তি পাওয়ার কারণ ছিল, তারা তাদের নবীদের সাথে দ্বিমত পোষণ করত এবং কিতাবের একটি দিকের সাথে অন্য দিকের বিরোধ খুঁজে বের করত। একটি দিক দিয়ে অন্যদিকের বিরুদ্ধাচরণের জন্য কুরআন নাযিল হয়নি। কুরআন থেকে তুমি জেনে সেটা অনুসরণ কর, কিন্তু তুমি যেটা জাননা সেটা এমন কারো কাছে নিয়ে যাও যে ব্যক্তির কুরআন সম্পর্কে জ্ঞান আছে। ত্র

#### মন্তব্য

তৎকালীন সময়ের মানুষের অভ্যাস এবং সমাজের রীতি-নীতির নিরীখে বিভিন্ন ব্যাপারকে বৃথতে হবে। ধূলা ছোড়ার ব্যাপারটাকে কি দোষ বলে গণ্য করা যাবে যখন মানুষ মৃত্যুর সন্নিকটে এবং এ প্রজন্মের পর যাদের আগমন হবে তাদেরও মৃত্যু হবে? তারা কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে তর্কে লিপ্ত হয়েছিল যেখানে নবী করীমক্ষ্মী নিজে উপস্থিত ছিলেন।

# তুমি কি তার হৃদয় চিরে দেখেছিলে?

উসামা বিন যায়েদ ক্রিএর বরাতে বর্ণিত হয়েছে, "আল্লাহর রসূল (সা) আমাদেরকে একটি যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। আমরা সকালে আল-হুরকাত আক্রমণ করলাম। তাদের মধ্য থেকে আমি একজনকে পাকড়াও করলাম এবং সে বলল : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, তবে আমি তাকে ছুরিকাঘাত করেছিলাম। তাৎক্ষণিকভাবে এ ব্যাপারটা আমার চিন্তার উদ্রেক করল এবং আমি ব্যাপারটা রসূলের কাছে বললাম। আল্লাহর রসূল জিজ্ঞাসা

<sup>&</sup>lt;sup>৩০</sup>. আহমদ কর্তৃক তার মুসনাদ বাদী হাশীম, মুসনাদ আব্দুপ্তাহ বিন আমার বিন আল আসে বর্ণিত হাদীস নং ৬৫১৯। আহমদ শফীরের মতে বর্ণনাকারীর সনদ সহীহ।

করলেন : তুমি কি কলেমা পড়ার পরে তাকে হত্যা করেছ? আমি বললাম, হে রস্ল ক্রি সে অন্ত্রের ভয়ে কলেমা পড়েছিল । রস্ল ক্রি বললেন তুমি তার হদর চিরে কেন দেখলে না সে ব্যক্তিটি কি আসলেই ইসলামে বিশ্বাস স্থাপন করে কলেমা পড়ছে নাকি বিশ্বাস স্থাপন না করেই কলেমা পড়ছে। <sup>৩৪</sup>

#### মন্তব্য

যেহেতু অবিশ্বাসীদের হত্যাকারী উসামা ক্র যে ব্যাপারে নির্ভুল কোনো প্রমাণ ছিল না। সে জন্যই রসূল ক্রি বান্তেলিন, তোমরা তার হৃদয় চিরে দেখলে না কেন? সে কি বান্তবিক পক্ষেই ইসলামে বিশ্বাস এনেছে কিনা? তার অর্থ হলো ঐ ব্যক্তিটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে তোমরা অজ্ঞাত ছিলে। সে ক্ষেত্রে তুমি অবিশ্বাসীকে হত্যা করলে কেন? সে জন্যই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা মানানসই। এরকম অবস্থায় সেটা আশা করা হয়েছিল তার চাইতে এটা সৃহিষ্ণু ছিল। অভিব্যক্তিটা তার লক্ষ্য অর্জন করেছিল।

### মসজিদের সামনে শ্রেমা

আবু সায়িদ আল-খুদরী ক্র -এর বরাতে বলা হয়েছে। আল্লাহর রস্ল খেজুর গাছের ছোট ডাল পছন্দ করতেন এবং কিছু ডাল তাঁর হাতে সবসময়ই থাকত। রস্ল ক্র মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন যে, দেওয়ালে প্রেমা লাগানো সেজন্য তিনি এটা উঠিয়ে ফেললেন। তারপর তিনি রাগাম্বিত অবস্থায় মুসুল্লীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ কি খুশী হতো যদি তোমাদের মুখের ওপর কেউ থুথু ফেলত। কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়ানোর অর্থ হলো, যে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। যিনি হলেন মহাপরাক্রমশালী এবং মহিমাম্বিত। যাঁর ডানে এবং বায়ে উপস্থিত থাকে ফেরেশতারা। সুতরাং কারোই উচিত হবে না তার ডান দিকে অথবা কিবলার দিকে থুথু ফেলা। যদি কারোর তাড়া থাকে তাহলে তাকে থুথু ফেলার কাজটা এভাবে করতে হবে-ইবনে আযলান

<sup>&</sup>lt;sup>৩৪</sup>. মুসলিম কর্তৃক তাঁর সহীহ হাদীসে বর্ণিত : ঈমান সম্পর্কিত গ্রন্থ । অবিশ্বাসী কলেমা পড়ার পরও তাকে হত্যার অভিযোগ্য সম্পর্কিত অধ্যায় ।

দেখিয়েছে কিভাবে তাড়ার সময় থুথু ফেলতে হবে, পরনের কাপড় মুখের ওপর নিতে হবে এবং থুথুটাকে মুছে ফেলতে হবে।<sup>৩৫</sup>

#### মন্তব্য

রস্লের জিজ্ঞাসা, "তোমাদের মধ্যে কেউ কি খুশী হতে পারতে যদি তোমাদের মুখের ওপর কেউ থুথু ফেলতো? –এটা হলো সর্বোচ্চ আল্লাহর অবমাননার একটি উদাহরণ। এ ধরনের অবমাননাকে অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে।

# মুয়া'য তুমি কেন মুসুল্লীদের কট্ট দিতে চাও?

যাবির ইবনে আব্দুল্লাহ ক্র্র্র্রেএর বরাতে বলা হয়েছে। "মুয়া'য ইবনে যাবাল রসূল ক্র্র্র্র্রেএর সাথে সালাত আদায় করতেন। তারপর মুসল্লীদের সালাতে ইমামত করতেন। এভাবে একবার ইমামত করার সময় সুরা বাকারা থেকে তেলাওয়াত করলেন।

সে কারণে মুসুল্লীদের মধ্যে একজন সালাতরত মুসল্লীদের লাইন ছেড়ে দিয়ে পৃথকভাবে সালাত আদায় করল এবং মসজিদ ত্যাগ করল। খবরটা মু'য়াযের কানে পৌছালে তিনি এভাবে তার প্রতিক্রিয়া জানালেন, 'ঐ ব্যক্তিটি একটা মুনাফেক।'

পরবর্তীতে মুয়াযের প্রতিক্রিয়া ঐ ব্যক্তিটি জানতে পেয়ে রস্ল — এর কাছে এসে বললেন, "হে আল্লাহর রস্ল! আমরা খেটে খাওয়া মানুষ, উটের সাহায্যে আমরা কৃষিজমিতে পানি সেচের কাজ করি। গতরাতে এশার সালাতে ইমামত করার সময় সূরা বাকারা থেকে তেলাওয়াত করেছিলেন। সে কারণে আমি পৃথকভাবে সালাত আদায় করি, পরিণামে সে (মু'য়ায) আমাকে মুনাফেক বলে আখ্যায়িত করে। রস্ল — মু'যাযকে ডেকে তিনবার বললেন, "হে মু'য়ায, তুমি কি মুসল্লীদেরকে কষ্ট দিতে চাইছ? তেলাওয়াত কর ওয়াশ-শামস ওয়াদ-দুহা অথবা সাব্বিহি ইসমা রাক্রিকা আল আলা এবং এর কোনো আয়াত। ত

<sup>&</sup>lt;sup>অ</sup>. সুনান আৰু দাউদ হাদীস নং ৪২০

<sup>ి.</sup> আল বুখারী কর্তৃক সহীহ হাদীসে বর্ণিত হাদীস নং ৫৭৭।

#### মন্তব্য

মুসুল্লীদের মসজিদ ত্যাগ করা এবং সালাত অপছন্দ করা নিন্দনীয়। কতবড় নিন্দনীয় কাজ এটা! রসূল ক্রি মু'য়ায যেটা করেছে সেটার গুরুত্ব পরিষ্কারভাবে রসূল ক্রি তাকে বুঝিয়ে দিলেন। মুয়াযের সাথে তার কথা খবর অথবা প্রতিবেদনের আকারে আসেনি এটা এসেছিল প্রশ্ন অনুসন্ধানের আকারে: হে মুয়ায! তুমি কি মুসুল্লীদেরকে কষ্টে ফেলতে চাও?" এবং প্রতিবেদন এবং অনুসন্ধানের মধ্যে পার্থক্যটা পরিষ্কার।

হাদীসের কিছু বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মহানবী ক্ষ্রে এ কথাগুলো খবরের আকারের বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন "যে কোনো ব্যক্তিকে পরীক্ষায় ফেলে .....।" অথবা তিনি বলেছিলেন, 'যে মানুষকে পরীক্ষায় ফেলে। (তিনবার)<sup>৩৭</sup>

তবে বর্ণনা থেকে এটা বুঝা যায় যে, মুয়ায ওখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি রসূল্—্রাষ্ট্র-এর কথা শুনেছেন।

মু'য়ায ক্রিঐ ব্যক্তিটি সম্পর্কে রসূল ক্রিঞ্জ কাছে অভিযোগ করেছিলেন, যে কারণে নবী ক্রিঞ্জ তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাই ঐ ব্যক্তি রসূল (সা)এর কাছে আসলেন যখন মুয়ায অনুপস্থিত ছিলেন। সুতরাং নবী করীম ঐ
ব্যক্তিকে সালাত ত্যাগ করার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে ঐ ব্যক্তি
সালাতের সময় কি করেছিলেন সেটা জানালেন। নবী করীম ক্রিঞ্জ হয়তো
মুয়াযের মতো কাজ থেকে অন্যান্যদেরকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন এবং
সেজন্যই তিনি ঐভাবে কথা বলেছিলেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞানী।

ইমাম আল দাউদা ক্রিল্ল রস্লের বক্তব্যের অন্যান্য দিকে আলোকপাত করে বক্তব্যটি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। "সে ব্যক্তি মানুষকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলে তাকে শাস্তি দেয়।' কারণ তিনি সালাত দীর্ঘায়িত করে মুসুল্লীদের শাস্তি দিয়েছিলেন, সেটার ইঙ্গিত আমরা আল্লাহর কথা থেকে ইঙ্গিতে পাই: অবশ্যই যারা বিশ্বাসীদের শাস্তি দেয়। " কথিত আছে যে, উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে "তাদেরকে অত্যাচার করে।"

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>. আল বুখারী কর্তৃক সহীহ হাদীসে বর্ণিত হাদীস নং ৬৮০।

<sup>&</sup>lt;sup>ক</sup>. আল বুরুজ- (৮৫ : ১১)

<sup>&</sup>lt;sup>త</sup>. **ফতহুল**বারী শিইবনে হাজার (২/২৪৯)

#### সারাংশ

নবীকে পৃথিবীতে প্রশিক্ষণ শিক্ষক এবং পথ প্রদর্শক হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল। তাকে গালমন্দ অথবা বিরক্তিকর কথা বলার জন্য প্রেরণ করা হয়নি। এটার অন্যতম অর্থ হলো যদি তাঁর অনুসারীরা ভূল করে সে ক্ষেত্রে তাঁর উচিত হবে অনুসারীদেরকে শিক্ষিত করে তোলা এবং তাদেরকে পথ প্রদর্শন করা। তবুও সে স্থানের ও লোকদেরকে এ শিক্ষা ও পথের প্রদর্শন দেয়া হবে সেটা অভিন্ন নাও হতে পারে। সে জন্য নবী ক্ষ্মি সতর্কতা, শিক্ষা এবং ট্রেনিংয়ের জন্য একটি পথ নির্দেশিকা গ্রহণ করবেন। যেটা এগুলো অর্জন করার জন্য একটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

যদি ভুলটা গর্হিত ও গুরুতর হয় এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থে আঘাত করে- যেমন কর্তৃত্ব, বিচার সামগ্রিক এবং ছোট-খাটো নেতৃত্ব অথবা চরম পাপাচার যেটার পরিণাম হতে পারে রক্তখরন, জাহেলিয়ার যুগ সাদৃশ্য দলাদলিতে উস্কানী। আল্লাহর প্রতীকে অবমাননা, বিরোধিতা সহকারে অশুভ কাজে এবং দুর্নীতিগ্রস্ত মানসিকতায় লিপ্ত হওয়া, তাহলে রসূলের অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য হবে বিশ্বস্তুতা প্রতিষ্ঠা করে দায়িত্ব পালন করা।

কোনো কোনো পরিস্থিতিতে পাঠকের কাছে এ কথাগুলো নির্দয় বা কর্কশ মনে হতে পারে তবে যদি পাঠক এ কথাগুলো সঠিকভাবে চিন্তা করেন তখন তিনি রসূল ক্রি এ কথাগুলো কেন বলেছেন সেটা অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন এবং তাঁর কথাগুলো পাঠকের কাছে সবচাইতে কম কঠিন এবং নির্দয় বলে প্রতীয়মান হবে।

একজন পাঠক অসংখ্যবার এ ধরনের অভিব্যক্তির সম্মুখীন হবেন। যেমন"তিনি খুব রাগতভাবে উঠে দাঁড়ালেন।" অথবা "রাগের কারণে তাঁর
(নবী) মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেল।" তবে পাঠক যদি এ ধরনের অভিব্যক্তি
পুরোটা পড়েন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে, আপাত:দৃষ্টিতে তাঁর
কথাগুলোর যে অর্থ দাঁড়ায় বাস্তবে সেটা নয়। কথাগুলোর যদি সঠিক
বিচার বিশ্লেষণ এবং তুলনা করা হয় তাহলে পাঠক আত্ম-শৃঙ্খলা ও উন্নত
নৈতিকতার পরিবেশ অনুভব করবে এবং তার মধ্যে ইহকাল এবং
পরকালের স্বার্থের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। কারণ পাঠক তখন তার ধর্মের
পবিত্রতা রক্ষার মাধ্যমে তার জীবন এবং তার বিশ্বাসের সঠিকতা রক্ষার্থে
সচেষ্ট হবে।

### সাধারণ নিয়ম

সাধারণ ক্ষেত্রে এবং সব সময় শান্তি, উপদেশ এবং শিক্ষা এগুলোর প্রতিপালন সবকিছুর মধ্যে থাকতে হবে। অজ্ঞতা অপর্যাপ্ত জ্ঞান, বদ অভ্যাস দোষ-ক্রটি এগুলোর মধ্যে যে কোনো কারণেই ভুলকে শ্রেণি বিভক্ত করা হোক না কেন একটিকে সমালোচনা এবং দোষারোপকে সব সময় ত্যাগ করা উচিত।

# দুটো পরিস্থিতির সাথে যেটা অমিল

এমন কিছু যদি দেখা যায়- যেটা উল্লিখিত দৃটি পরিস্থিতির সাথে খাপ না খায়, তাহলে যে কোনোভাবে একটিকে বুঝে নিতে হবে যে এটা নবী ক্রিম্ব এর মনুষ্যত্ত্বের একটি দিক।

মুহাম্মাদ ক্রিব্রা বলেছেন, হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ একজন মানব সন্তান ব্যতীত আর কিছু নয়; অন্যান্য মানুষের যেমন রাগ তাঁরও তেমন রাগ আছে। আপনার সাথে আমার একটি চুক্তি এবং আপনি এ চুক্তি ভঙ্গ করেন না। আমি যে ব্যক্তির কোনো ক্ষতি করি অথবা লানত দেই অথবা যদি কারো সাথে কঠোরতা দেখাই এসবগুলোই ঐ ব্যক্তির জন্য প্রায়ন্তিত্ত করার একটি পথ এবং এটা পুনুরুখানের দিনে আপনার নৈকট্য অর্জনের একটি পন্থা। 8°

# দ্বিতীয় অধ্যায়ের মুক্তা

যারা শিক্ষার ব্যাপারে চিন্তিত তারা আসুন শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্রে। যারা তৃষ্ণার্ক তারা আসুন উপচে পড়া ঝরণার কাছে এবং সেখান থেকে পানি পান করুন। তৃষ্ণা নিবারণ হওয়ার আগ পর্যন্ত ঝরণার পানি পান করুন। যে পর্যন্ত পেটে জায়গা থাকে সে পর্যন্ত পানি পান করুন। আসুন অধ্যয়ন ও চিন্তা করুন এবং আনন্দ করুন।

# দ্বিতীয় সুক্তা

খাওওয়াত ইবনে যাবিরের ক্ল্রু বরাতে বলা হয়েছে। "মার আল-যাহরান নামক জায়গায় রসূল ক্লিট্র-এর সাথে আমাদের একটি যাত্রা বিরতি হলো। খাওওয়াত বললেন, আমি তাঁবু থেকে বের হয়ে দেখলাম কয়েকজন মহিলা আলাপ করছিলেন এবং তাদের কথা আমার পছন্দ হলো। আমি তাবুতে ফেরত গিয়ে জমা-কাপড় নিলাম। <sup>85</sup> জামা পরিধানের পর ঐ মহিলাদের

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>. মুসলিম কর্তৃক সহীহ হাদীসে বর্ণিত। হাদীস নং ৪৮৩২ আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত।

<sup>8)</sup> আল নিহায়হা ফীসারীর আল হাদীস ওয়া আল আতহার (৩/৩২৭)

সাথে বসলাম। রসূল ক্রিক্র তাঁর তাবু থেকে বের হয়ে আমাকে বললেন, হে আবু আব্দুল্লাহ! তুমি কেন এ মহিলাদের সাথে বসে আছ? আলাহর রসূল (সা)-কে দেখে আমি ভীত এবং হতভদ্দ হয়ে গিয়েছিলাম। আমি বললাম, হে আলাহর রসূল! আমার উট পালিয়েছে সেজন্য এটাকে বাধার জন্য আমি দড়ি শুঁজছি।

তিনি চলে গেলেন এবং আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। তিনি তাঁর আল খেলা আমাকে দিয়ে আল আরাকে প্রবেশ করলেন। আমার মনে হলো যে, সবুজ পাতার মধ্যে তাঁর শরীরের শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছিলাম। তিনি প্রাকৃতিক কাজ সারার পর ওয়ু করলেন। এরপর তিনি আমার কাছে এলেন যখন তাঁর দাড়ি থেকে বুকের ওপর পানি টপ টপ করে পড়ছিল। তিনি বললেন; "হে আবু আব্দুলাহ! তোমার উটের কি হয়েছিল যে এটা পালিয়ে গেলো?

তারপর আমরা ঐ স্থান ত্যাগ করলাম। এরপর যখনই মুহাম্মাদের সাথে দেখা হতো তিনি আমাকে বলতেন: "তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, আবু আব্দুল্লাহ। তোমার উটের কি হয়েছিল যে এটা পালালো? আমি মদিনাতে পৌছানোর জন্য তাড়াহুড়া করলাম, ঐ মসজিদকে এবং নবী (সা)-এর সাথে বসাকে এড়িয়ে চললাম। দীর্ঘ সময় পর মসজিদে যখন কেউ থাকে না সে সময়টার জন্য অপেক্ষা করলাম, তারপর সালাত আদায় করার জন্য আমি মসজিদে এলাম।

মুহাম্মাদ তাঁর একটি কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন এবং দুই রাকাত সুন্নাত আদায় করলেন। আমি এ আশা নিয়ে সালাত দীর্ঘায়িত করলাম যে তিনি আমাকে বাদ দিয়ে মসজিদ ত্যাগ করবেন, তবে তিনি বলে উঠলেন, হে আবু আব্দুল্লাহ! সালাতের জন্য তোমার যা সময় প্রয়োজন সেটাই ব্যয় কর। কারণ তুমি সালাত শেষ না করা অবধি মসজিদ ত্যাগ করব না।' আমি স্বগোক্তি করে বললাম, আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি নবীর কাছে ক্ষমা চাইব এবং তাঁকে আমার অবস্থা জানাব। সে জন্য যখন তিনি বললেন, তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে আবু আব্দুল্লাহ! তোমার উটটির পালানোর কারণ কি? আমি আল্লাহর কসম করে বলতে পারি যিনি আপনাকে সত্যের বাণী নিয়ে পাঠিয়েছেন তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর ঐ উট আর কখনও পালায়নি। তিনি তিনবার বললেন, তোমার ওপর

আল্লাহর মেহেরবানী বর্ষিত হোক। এরপর থেকে তিনি আমাকে যা বলতেন সেটার আর কখনও পুনরাবৃত্তি করেননি।<sup>৪২</sup>

#### মনে রেখো

একজন কৃতকার্য, মহান এবং কার্যকর নেতা হতে হলে আপনাকে বেদনাদায়ক আলোচনা বাদ দিতে হবে এবং যারা আপনাকে ভালবাসেন তাদের দোষারোপ করা চলবে না। "অতঃপর আল্লাহর পক্ষ হতে রহমতের কারণে আপনি তাদের জন্য নম্র হয়েছিলেন। আর যদি আপনি কঠোর কঠিন হদয়সম্পন্ন হতেন, তাহলে তারা আপনার আশ-পাশ হতে সরে পড়ত। সূতরাং তাদেরকে ক্ষমা করুন, আর তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।"<sup>80</sup> এটা আল্লাহর দয়ার একটি অংশ: এটা তোমাদের ওপর এবং তাদের ওপর আল্লাহর দয়ার কারণ।" "তুমি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল ছিলেঃ অর্থাৎ তাদের নিজেদের মধ্যে সমশ্বয় আনার জন্য তাদের প্রতি সহিষ্ণু ছিলে এবং তাদের ধর্মের প্রতি তাদেরকে অবিচল করেছ।

"অথবা কর্কশ হৃদয়ের ব্যক্তি" হৃদয়ের কর্কশতার অর্থ হলো হৃদয়কে কঠিন করা, দয়ার স্কল্পতা এবং দয়ার অনুভূতির অভাব ।

"তারা আপনার কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে:

অর্থ : তারা আপনাকে ত্যাগ করে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে।"

"সুতরাং তাদেরকে মাফ করে দাও।" অর্থাৎ এটা আপনার অধিকারকে যেভাবে শ্বর্ব করে।"

"এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান। তার অধিকার সম্পর্কে তিনি হলেন মহিমান্বিত।"

"এবং বিভিন্ন সময়ে তাদের মতামত নেন: অর্থাৎ যে ইস্যুগুলো আপনাদের সাথে আলোচনা প্রয়োজন । কারণ আলোচনার মাধ্যমে তাদের হৃদয়ে শান্তি আসবে এবং আপনার প্রতি ভালবাসার মধ্য দিয়ে তাদের আত্মা পরিপূর্ণতা লাভ করবে । <sup>88</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>. আল মুযাম আল কাবীরের আল তাবরানী কর্তৃক বর্ণিত : হাদীস নং ৪০৩৩ । আল হায়তামী কর্তৃক প্রণীত মাযমা আল জাওয়াঈদ একই হাদীস বর্ণনা করেছেন (৯/৪০৪)

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>. আল ইমরান (৩/১৫৯)

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>. আল আশকার প্রণীত যুবদাত আল-তাফসীর থেকে সামান্য পরিবর্তন সহ উদ্ধৃত । পৃঃ ৮৯ ।





# তৃতীয় অধ্যায়-

# উপযুক্ত সম্মান করা ও দয়া প্রদর্শন করা

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ক্লি এর বরাতে বলা হয়েছে। "আমরা আল্লাহর রস্ল এর সাথে ছিলাম তখন একজন পরিব্রাজক এসে তার উটের পিঠ থেকে নেমে নবী করীমকে এভাবে সদোধন করলেন, "হে আল্লাহর রস্ল (সা) আমি আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য গত নয়দিন পর্যন্ত পথে আছি। আমি আমার উটকে পরিশ্রান্ত করে ফেলেছি এবং রাতে আমি জেগে থেকেছি এবং দিনের বেলায় পিপাসায় কাতর হয়েছি। এ সবকিছুই আমি করেছি গুধুমাত্র দৃটি ব্যাপার আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে, যেগুলো আমাকে সর্বদা জাগিয়ে রেখেছিল। তখন রস্ল ক্লি তাকে বললেন, "তোমার নাম কি? উত্তরে সে বলল, আমার নাম যায়েদ আল-খায়েল। নবী (সা) বললেন, না, তোমার নাম হলো যায়েদ আল-খায়ের। এখন বলো, তুমি কি জানতে চেয়েছিলে?

# হাদীসটির পাঠ

এ ব্যক্তিটি দীর্ঘ পথ সফর করেছেন। মনের প্রবল ইচ্ছা দ্বারা তাড়িত হয়ে নয় দিনের আরোহণের জস্তু মৃত প্রায় এবং পরিব্রাজকের পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। আরব মরুর প্রচণ্ড তাপ সহ্য করে তাকে দিনের সময়টা কাটাতে

<sup>&</sup>lt;sup>২০</sup>. আবু নৃয়াইম কর্তৃক প্রণীত হিলাযাই আল-আউলিয়া গ্রন্থে বর্ণিত (৪/১১৬)।

হয়েছে এবং রাত কাটাতে হয়েছে সাবধানতা অবলম্বন করে এবং ওত পেতে থাকা আক্রমণকারির ভয়ে। অন্ধকার এবং ডাকাতের ভয়ে সল্প সময় ছাড়া তিনি কখনও চোখের পাতা এক করতে পারেননি। অবশেষে তিনি আল্লাহর বাণী বহনকারির কাছে গিয়ে পৌছেন এবং উটের পিঠ থেকে নেমে পড়েন। এ সফরে তাকে যে কষ্ট ও দুর্জোগ পোহাতে হয়েছিল সেটা বর্ণনা করে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন, আমি আপনার সাক্ষাত পাওয়ার জন্য দীর্ঘ নয় দিনের সফরে ছিলাম। আমাকে বহনকারী জন্তুকে আমি পরিশ্রাপ্ত করেছি। আমাকে রাতের পর রাত জেগে থাকতে হয়েছে এবং দিনের বেলায় থাকতে হয়েছে ক্ষুধার্ত আর তৃষ্ণার্ত। আপনাকে দুটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্যই শুধু আমি এতো সব করেছি।

#### যেভাবে মহৎ প্রশিক্ষক তাকে অভ্যর্থনা করলেন

এটা সন্দেহাতীত যে, তিনি এ ব্যাপারে দুটো জিনিস করেছিলেন। প্রথমটা বোঝা যায় প্রসঙ্গ থেকে এবং দ্বিতীয়টি তার জীবনী অধ্যয়নের মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্ত বা উপসংহারে আসতে হবে।

প্রথমত : রসূল ক্ষ্রেপরিবাজকের বক্তৃতা ওনেছিলেন এবং তাকে প্রকাশ করার সুযোগ দিয়েছিলেন । তার এ দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার সময় তাকে যে কষ্টের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল সেটা বর্ণনা করার সুযোগ তাকে দেয়া হয়েছিল ।

ষিতীয়ত : নবী করিম হার তাঁর নাতিদীর্ঘ বক্তব্য শোনার সময় দীর্ঘ সময়ের জন্য পরিব্রাজকের দিকে তাকিয়ে একটি আনন্দদায়ক হাসি হেসেছিলেন।

# তিনটি প্রশ্ন এরপর মুহাম্মাদ্ হা তিনটি প্রশ্ন করলেন

প্রথমত : তিনি তাকে তার নাম জিজ্ঞাসা করলেন এবং এটা এখানে আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত : নবী করীম তাকে অনুরোধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন।
তৃতীয়ত : মুহাম্মাদ তাকে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন।
এ পরিব্রাজক বিশ্বাসী হিসেবে নবীর কাছে আসার আগেই তাঁর নাম এবং
চারিত্রিক গুণাবলি জানতেন না, চিনতেন না। সূতরাং হৃদয় নিংড়ানো
গল্পের প্রথম উত্তর ছিল : তোমার নাম কি?

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

এর কারণ হলো, সাধারণত: প্রত্যেকেই নিজের সম্পর্কে বলতে চায় এবং তার গুণাবলি, সাহস, আভিজাত্য এবং ভাল আচার ব্যবহার প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে তার কি হয়েছিল বুঝা যায়। তারপর আসে নামের প্রশ্নটা যেটা মানুষকে জানার চাবিকাঠি এবং স্লেহ-আদর দেখানোর প্রথম মাধ্যম।

মহা নবী ক্রি পরিব্রাজকের উত্তর তনে যেটা বুঝা যায়, সেটা এভাবে বললেন : আমরা তোমার ঘটনা তনেছি এবং তোমার ইচ্ছা অনুভব করেছি। আমাদের কাছে পৌছানের জন্য তোমার যে কট্ট করতে হয়েছে সেটা তোমার কাছ থেকে আমরা জানতে পেরেছি। সেজন্য আমরা যাতে করে তোমাকে ভালবাসতে পারি এবং তুমি যাতে আমাদের সান্নিধ্যে আসতে পারো, সঙ্গী হতে পার, আমাদের পরিচিত হতে পার, তোমার নামে তুমি পরিচিত হতে পার- সে কারণে কি তোমার নামটা জানা যাবে?

উত্তরে সম্মানিত মেহমান বললেন : আমার নাম যায়েদ আল-খায়েল। ঘোড়া আরোহণের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট জন্তু তবুও মহানবী ক্র্রে এ সম্মানিত অতিথিকে একটি মহিমান্বিত স্থানে ভূষিত করতে চেয়েছিলেন যেটা যায়েদ আল খায়ের থেকে অধিকতর সম্মানিত। তিনি (নবী) তাকে একটি অত্যুচ্চ উপাধি এবং ব্যাপক ও মহান বর্ণনা দ্বারা সম্মানিত করলেন। তিনি তাকে যায়েদ আল-খায়ের নামে সম্মোধন করলেন। তিনি হলেন সকল দয়ার যায়েদ। সাধারণ ক্ষেত্রে নামের জন্য যায়েদ এবং ন্যায়ের জন্য একটি স্থান। ঘোড়া হলো ন্যায়ের একটি বৈশিষ্ট্য অথবা অংশ। পুনরুখানের দিন পর্যন্ত ন্যায়ের চিহ্ন ঘোড়ার কপালে অঙ্কিত থাকবে, ঠিক যেমনটি আছে পুরস্কার এবং লুঠের মাল। ত্র

স্তরাং নবী করীম ত্রা তাকে সর্বপরিবেষ্টনকারী একটি ডাক নাম দিয়েছিলেন। এ প্রাথমিক পরিচয়টা পরিবাজককে ভ্রমণের কষ্ট, অপরিচছন্নতা এবং বোঝা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি দিল। মানুষটা মনে মনে খুশি হতে শুরু করল। আল্লাহ যাকে ভালবাসেন তার মধ্যে কি চিহ্ন পাওয়া যায় এবং আল্লাহ যাকে ভালবাসেন না তার মধ্যে কি চিহ্ন পাওয়া যায়?

<sup>&</sup>lt;sup>২8</sup>. আল-বুখারী কর্তৃক সহীহ হাদীস বর্ণিত

#### তুমি কেমন আছ?

মহা নবী হা তাড়াহুড়া করে পরিব্রাজককে তার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কেমন আছ?' পরিব্রাজক যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে সে ব্যাপারে তার মনে কি প্রতিক্রিয়া চলছে সেটা প্রকাশ করার সুযোগ তাকে দেয়ার ইচ্ছা ছিল রসূল হা এর রস্লের প্রশ্নের জন্য পরিব্রাজকের বিবৃতি থেকে প্রমাণ চেয়েছিলেন। মনে হয় রস্ল হা পরিব্রাজককে বলতে চেয়েছিলেন, আপনি একজন জ্ঞানী মানুষ। আমরা আপনার জ্ঞানের অথবা কথার সাথে তেমন কিছু যোগ করব না।

প্রশ্নের উত্তরে পরিব্রাজক বলছিলেন, আমি দিন শুরু করতাম ন্যায় এবং মানুষকে ভালবেসে। আমি যদি ভাল কিছু করি, আমি সেটার জন্য পুরস্কৃত হব, এবং আমি যদি এটা হারাই তাহলে অসুখী হব। নবী করীম ক্রিষ্ট্র ঐ পরিব্রাজককে বললেন, যাকে আল্লাহ ভালবাসেন তার মধ্যে একটি চিহ্ন ফুটে উঠে এবং যে ব্যক্তির সাথে তিনি অসম্ভন্ট হন তাকে ভুল কাজে ধাবিত করেন এবং সে কিভাবে নিঃশেষ হয়ে যাবে সে ব্যাপারে আল্লাহ যত্নবান হন না।

# ় যায়েদ আল-খায়েরের সাথে রসৃল 🕮 -এর সাক্ষাতের ফলাফল

হিযরতের নবম বছরে পর যায়েদ ইবনে মুহাল্লাল ইবনে যায়েদ একটি প্রতিনিধি দলের সাথে এসেছিলেন। তিনি রসূল ক্রিক্রা কে বলেছিলেন, অজ্ঞতার যুগে কারো কোনো বর্ণনা আমার কাছে দেয়া হয়নি। নবী করীম (সা) তাকে যায়েদ আল-খায়ের নামে ডাকতেন। যাকে কিছু পুরস্কার দিয়েছিলেন সেটার প্রমাণ পাওয়া যায়। সে ফেরত সফর শুরু করল এবং রসূল ক্রিক্র উক্তি করলেন, যদি যায়েদ মদিনায় আক্রান্ত জ্বর থেকে রেহাই পায় তাহলে সে টিকে গেল। বর্ণনাকারী বললেন, কারদাহ নামে একটি উপত্যকায় যায়েদ আক্রান্ত হন সেখানে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ২৫

<sup>&</sup>lt;sup>२৫</sup>. ইবনে হাযার আসকালনী প্রণীত আস ইসাবাহ দ্রষ্টব্য । (১/৫৭৩) । আল-বায়হাকী তার গ্রন্থ দালাল আল নুবুওয়াহতে একই ধরনের একটি হাদীসের বর্ণনা দিয়েছেন । তায়েরীর প্রতিনিধি এবং যায়েদ তাদের অন্যতম । হাদীস নং ২০৭৮

# সফল নেতার তৃতীয় গোপন তত্ত্বঃ নাম জেনে যথাযথ খেতাব ও পদবী প্রদান করা ।

## এই গোপনীয়তার ভিত্তি

মানুষের কাছে তাদের নাম মূল্যবান এবং নামগুলো তাদের কাছে প্রচণ্ডভাবে অর্থবহ। মানুষেরা তাদের নাম নিয়ে গর্ববোধ করেন এবং তারা তাদের নামকে পরিচিতি হিসেবে ব্যবহার করেন, যেগুলোর মধ্য দিয়ে তাদের ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ঘটে এবং তাদের স্বভাব-চরিত্রের দিক নির্দেশনা দেয়। সূতরাং কোনো ব্যক্তির হৃদয় এবং আত্মার কাছে পৌছানোর হাতিয়ার হলো তাদের নাম জানা।

যখন কোনো ব্যক্তির সাথে আপনার সাক্ষাত ঘটে এবং আপনি তার সাথে পরিচিত হন। তখন আপনি দেখতে পাবেন যে, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার মুখমগুলে ভেসে উঠেছে। যদি দীর্ঘ সময় পরে তার সাথে পুনরায় আপনার দেখা হয়। তবে আপনি তার নাম ভুলে গিয়েছেন, তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে কোনো ব্যক্তি তার নিজের নামকে কত ভালবাসে এবং তার নাম নিয়ে গর্ববাধ করেন। যে ব্যক্তিকে আপনি চিনেন তার সাথে দীর্ঘ সময় পরে যদি আপনার দেখা হয় এবং আপনি যদি তার নাম ভুলে গিয়ে না থাকেন তাহলে তার কাছ থেকে একটা স্বতঃ ক্ষুর্ত হাসি পুরস্কার হিসেবে পাবেন। এমনকি আপনি যদি তথু তার নাম এবং উপাধি মনে রাখতে পারেন সে ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি তার দীর্ঘস্থায়ী হাসি চেপে রাখতে পারবে না। এমনকি যে অবস্থাটা আপনারা দুজনে মিলে অবলোকন করছিলেন সেটা মনে করতে পারেন। তাহলেও আপনি তার কাছে যে কোনো কিছু চাইতে পারবেন। সে আপনার প্রশ্নের তাড়াতাড়ি জবাব দেবে, সেটা আগের যে কোনো সময়ের চাইতে দ্রুত হবে।

আপনি কি জানেন এটা কেন হয়? কারণ প্রতিটা মানুষ তার নাম পছন্দ করে এবং এ নিয়ে গর্ববাধ করে। সুতরাং কারো নামকরণ, ভাল গুণাবলি এবং উপাধি দিয়ে ভূষিত করা কারো হৃদয় এবং আত্মাকে বশীভূত করার সবচাইতে ক্ষুদ্রতম পথ। এক্ষেত্রে মহানবী ক্ষ্মে খুবই দক্ষ ছিলেন। অনেকবার তিনি বিভিন্নজনকে ভাল বিশেষণ এবং উপাধি দ্বারা ভূষিত করেছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি নবী হ্রে অজ্ঞতার যুগের নাম পরিবর্তন করেছেন যেগুলোর অর্থ ছিল কদর্য এবং ব্যাখ্যা ছিল অসত্য।

# হৃদয় জয়ের ক্ষুদ্রতম পথ হলো গুণাবলি এবং উপাধি অর্পণ করা

উমর ইবনে খান্তাব ক্র্র্র্র্র্রএর বরাতে বলা হয়েছে। "তিনটি ব্যাপার তোমার ভাইয়ের হৃদয়কে তোমার দিকে ঝুঁকাবে- যখন তার সাথে তোমার দেখা হবে তাকে অভিনন্দন জানানো, সমাবেশে বসার জন্য তাকে বসার জায়গা করে দেয়া, যে নামটা সে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে সে নামে তাকে ডাকা। <sup>২৬</sup>

আমি কিছু উদাহরণের অবতারণা করব যেগুলো বাঞ্চিত অর্থকে সমর্থন করবে। আপনারা দেখতে পাবেন, নবী করীম ক্রিয়া-এর সাথে যখন বিভিন্ন মানুষের সাথে দেখা হতো তখন তিনি ঐ লোকদের নাম জানার জন্য অধিক উদগ্রীব থাকতেন। একাধিকবার তিনি তাদেরকে সুন্দর নাম এবং উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

#### যুসামাহ (দুঃস্পু)

আরেশা জ্বান্ত্র -এর বরাতে বলা হয়েছে। নবী থার যথন আমার ঘরে ছিলেন তখন একজন বৃদ্ধা মহিলা রসূল ক্রি-এর সাথে দেখা করতে এসেছিল। নবী ঐ মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কে? মহিলা বললেন, "যুসামাহ আল-মুযানিয়াহ। তিনি বললেন, 'না, আপনি হাসানাহ (সুন্দরীদের একজন) মুযানিয়াহ। আপনি কেমন আছেন? আপনার অবস্থা কি? আমরা আপনাকে ছেড়ে যাওয়ার পর আপনি কি করেছেন? মহিলা বললেন, "হে আল্লাহ রস্ল! আমার মা-বাবা আপনার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করুক, আমরা ভাল আছি। ঐ মহিলা চলে যাওয়ার পর আয়েশা বললেন, হে আল্লাহ রস্ল আল্লা আপনি ঐ মহিলাকে একটি উষ্ণ সম্বর্ধনা দিয়েছেন। নবী ক্রিম্বা বললেন, খাদীজার সময়ে ঐ মহিলা আমাদেরকে দেখতে আসতেন। ২৭

<sup>&</sup>lt;sup>২৬</sup>. আল-বায়হাকী হাদীস নং ২৯৩১

<sup>&</sup>lt;sup>২৭</sup>. আল-হাকীম কর্তৃক তাঁর গ্রন্থ আল-মুম্ভাদরাকে বর্ণিত : হাদীস নং ৩৯ । তার মতে এ হাদীসটি আল-বুষারী ও মুসলিমের মান অনুযায়ী সহীহ । তবে তারা এটা বর্ণনা করেনি । তারা উভয়েই বর্ণনাকারীর জ্ববানবন্দী বিশ্বাস করেছে । এর কোন শুক্কায়িত ক্রুট নেই ।

#### লাভের উৎস

আপনি যদি মানুষের ভালবাসা পেতে চান এবং তাদের হৃদয়কে বশীভূত করতে চান, তাহলে আপনার যেটা করা উচিত সেটা হলো তাদের নাম ও উপাধি জিজ্ঞাসা করা এবং আপনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, একটি গভীর সম্পর্ক এবং ভাল সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য এ পরিচয়টাই যথেষ্ট ।

#### সামুরার বাসিন্দা

গুণাবলির সৌন্দর্য এবং উপাধির মিষ্টতা মানুষের তীব্রতম সহজাত প্রবৃত্তিকে জয় করতে পারে। সহজাত প্রবৃত্তিগুলোর একটি হলো জীবনের প্রতি মায়া। যেটা অকৃত্রিম মানবিক সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে অন্যতম। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছিল মানব প্রজাতি ও মানব সভ্যতাকে সংরক্ষণ করার জন্য। এটা এরকম হওয়ার কারণ হলো, নাম এবং উপাধি মানুষের হৃদয়ে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এগুলো তালের ব্যক্তিত্বকে অঙ্কন করে। তাদের পরিচয়কে প্রকাশ করে এবং তাদের অপ্রকাশিত বৈশিষ্ট্যগুলোকে ব্যক্ত করে।

যখন কোনো ব্যক্তি তার সুন্দর গুণাবলি অথবা কোনো উপাধি যেটা সে পছন্দ করে সেটার কথা গুনে, সেক্ষেত্রে সে উপাধির যে সৌন্দর্য এবং আকর্ষণ আছে সেগুলোর বদৌলতে সে তার ভয়-ভীতি, নিরাপত্তার জন্য আকুল কামনা এবং জীবনের মোহনা ভুলে যাবে।

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ اَعْجَبَتُكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَنْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتُ عَنْكُمُ الْاَرْضُ بِمَارَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُّنْ بِرِيْنَ.

হুনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য ও তোমাদেরকে উৎফুল্প করেছিল। অথচ তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি। আর যমিন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের ওপর সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।

<sup>&</sup>lt;sup>খ</sup>ু **তা**ওবাহ (৯,২৫)

জীবনের প্রতি মোহের কারণে কষ্টের সময় এবং দুর্যোগের স্থানে মানুষ নিরাপন্তা খোঁজে। এক্ষেত্রে নেতৃত্বের গোপন তত্ত্ব এবং প্রভাব বিস্তারের পথ প্রকাশ পায়। হুনাইনের যুদ্ধ যখন শুরু হলো তখন মানুষ চারিদিকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং বৃষ্টির মতো তাদের চারিদিকে তীর যাওয়াআসা শুরু করল। গাছের শুকনো পাতা যেভাবে ঝড়ে পড়ে সেভাবে মানুষ জীবন হারাতে থাকল। সেজন্য মানুষ টিলা এবং গাছের পিছনে গিয়ে জীবন বাঁচাতে সাহায্য নিল।

# নেতা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন লোকদেরকে আহ্বান করলেন

যাবির ইবনে আব্দুল্লাহ ক্রিল্ল -এর বর্ণনানুযায়ী, "যখন আমরা হুনাইন উপত্যকার মুখোমুখি ছিলাম তখন আমরা একটি উপত্যকা গা বেয়ে নিচের দিকে নামছিলাম যে পর্যন্ত না সে বলে উঠল, আমি আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলছি যখন আমরা টিলা বেয়ে নামছিলাম, তখন একদল সেনার আক্রমণের কারণে আমরা ভীতসম্ভস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। কারো দিকে বিন্দুমাত্র না তাকিয়ে মানুষ যখন পশ্চাদাপসরণ করছিল তখন তারা পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। নবী করীম ক্রিল্লাই ডানদিকে ঝুঁকে বললেন, হে মানুষ! আমার দিকে আস আমি আল্লাহর রসূল আমি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ। বি

#### একটি সাধারণ আহ্বান

এখন পর্যন্ত "হে মানুষ!" ডাকটা সাধারণভাবে ব্যবহৃত। এ ডাকটা সব মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে যারা প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং যারা পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করে। যারা হিযরত করেছিল এবং যারা হিযরতের মহান সম্মান হারিয়েছিল, যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এবং যারা করেনি, মক্কা এবং মদিনার অধিবাসী, কুরআন নাযিলের পরবর্তী লোক এবং অন্যান্যরা। যারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন তাদের মনের ওপরে এ আহ্বান কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে?

<sup>&</sup>lt;sup>২৯</sup>. মুসনাদে আহ্মাদ। হাদীস নং ১৪৭৫৯

#### সচেতন নেতা

আল-আব্বাস ক্র্র্র্র্র-এর বর্ণনানুযায়ী, "নবী করিমক্র্র্র্র্র্র্র্রের বললেন, "হে আব্বাস! সামূরাহ অধিবাসীকে আহ্বান কর। আমার গলার আওয়াজ উঁচু ছিল। আমি সর্বশক্তি সহকারে চিৎকার করে বললাম, হে সামুরার অধিবাসী!

রস্ল উপলব্ধি করলেন যে, সর্বসাধারণের ডাকের প্রতি (হে মানুষ!) প্রতিক্রিয়া ছিল দুর্বল। তাঁর বৃদ্ধিমন্তা এবং অন্তর্দৃষ্টির কারণে উপলব্ধি করতে পারলেন যে, এ ডাকটাকে আরোও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং এটা বর্ণনামূলক হতে হবে। তখনই শুধু বিভিন্ন হ্রদয় তাদের উপাধি শোনার আকুল আকাজ্জা বোধ করবে এবং আবেগভরা চিন্তে যে উপাধিগুলো তাদেরকে অন্যদের থেকে পৃথক করেছে সেগুলো ভালবাসবে। স্তরাং তিনি আদেশ করলেন যে, সামুরার লোকদেরকে তাদের উপাধি ধরে ডাকতে হবে। প্রসিদ্ধ সাহাবীদের একটি দলের এটা ছিল একটি মহান সম্মান এবং এ প্রসিদ্ধ লোকেরা সংখ্যায় ছিলেন ১৪০০ জন। তারা রস্ল করীম করিয় এর সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন যে চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল যে, তারা মুহাম্মাদ করি এর সাথে যুদ্ধ করবেন। তারা এ চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন, যখন উসমান ইবনে আফফানের (যিনি ছিলেন হুদায়বিয়া চুক্তিতে কুরাইশে মুহাম্মাদ করি দৃতের মৃত্যু সম্পর্কিত গুজব ছড়িয়ে পরেছিল।

এ পরিপ্রেক্ষিতে ঐ মানুষদের সম্মানে এবং তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করার জন্য একটি আয়াত নাযিল হয়েছিল। "আল্লাহ তাদের মহিমাম্বিত করেছিলেন এবং তাদের সাথে জয়। সম্মান আল্লাহর আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল। ত০

Leadership-७

<sup>&</sup>lt;sup>৩০</sup>. আল-ফতহুল বারী (৪৮ : ১৮-১৯)

## সামুরাহর অধিবাসীর প্রতি বিশেষ ডাকের ফলাফল

যাবির ইবনে আব্দুল্লাহ 

-এর বরাতে বলা হয়েছে। "তারা তাকে বলেছিল, 'আমরা আপনার অনুরোধ রক্ষা করার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। তাদের মধ্যে একজন একথা শুনে তার উটে হেলান দিল, যে এ কাজটা করতে সক্ষম। অত:পর সে তার বর্ম গলা থেকে খুলে ফেলল, তরবারী এবং বর্শা হাতে নিল এবং তারপর যুদ্ধের ধ্বনি দিতে থাকল যে পর্যন্ত না তাদের মধ্য থেকে একশত জন রসূল 

-এর চারিদিকে জমায়েত না হলো। তারা মানুষের সম্মুখীন হলো এবং তারপর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল।

হে সামুরার অধিবাসীগণ! আপনারা কি লক্ষ্য করেছেন যদি কোনো ব্যক্তিকে তার উপাধি এবং বিশিষ্ট গুণাবলি ব্যবহার করে ডাক দেয়া হয় তাহলে সেটার ফলাফল কি হতে পারে? এ সম্বোধনটা এতটা ফলপ্রস্ যে, এ লোকদের মধ্যে কারো যদি উট থেকে থাকে এবং সে উটটি যদি যেতে অস্বীকার করে তাহলে আরোহণকারী উট থেকে নেমে যাবে এবং এটাকে পরিত্যাগ করবে। তারপর ঐ ব্যক্তি সম্বোধনকারির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য তাড়াহুড়া করবে। এটা হলো একই ব্যক্তি যে কিছুক্ষণ আগে তার মাহুতকে বিপদ এবং বিধ্বস্ত জায়গার বিপদ এড়িয়ে চলার জন্য ভোজবাজি দেখাচ্ছিল এবং চাবুকের দ্বারা আঘাত করছিল।

#### আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই

সামুরার বিশিষ্ট সাহাবীদের মনের ওপর এ ধরনের সম্বোধন কি রকম গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল তা দেখার বিষয় নয়? একটি মাত্র মিষ্টি সম্বোধন এবং একটি মাত্র সনদ হে সামুরাহর অধিবাসীগণ! ব্যবহারের কারণে প্রতিটা ব্যাপার সামগ্রিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেল। এ সম্বোধনের এবং এ সনদের কল্যাণে প্রতিটি ভীতি দূরীভূত হলো এবং প্রতিটি অনিচ্ছা নিস্তেজ হয়ে গেল। দৃঢ় প্রতিজ্ঞতার জয় হলো এবং বিশ্বাস

<sup>&</sup>lt;sup>৩)</sup>. আল-বায়হাকী কর্তৃক তার গ্রন্থ দালাল আল নবুয়া হতে বর্ণিত

মানুষের সাহস এবং বীরত্বের আবির্ভাব হলো। পার্থিব জীবনের প্রতি মোহের অবসান ঘটল এবং সে স্থলে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার মোহ স্থান করে নিল। এটা সম্ভব হলো শুধুমাত্র একটি সনদ উপহার দেয়ার কল্যাণে। এজন্য ওহী নাযিল অথবা কোনো ফেরেশতাকে জান্নাত থেকে নেমে আসতে হয়নি। দ্রুত ও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটানোর জন্য এ সম্বোধনটা যথেষ্ট ছিল। যেটা মানুষকে নিরাপদ আশ্রয় খোঁজার চাইতে যুদ্ধে অংশ নিতে আরোও উৎসাহিত করে। যেখানে মানুষ মৃত্যু মুখে পতিত হতে পারে। আমরা কি এ পাঠ থেকে শিক্ষা নিয়েছি? আমরা কি এটা অনুধাবন করতে পেরেছি যে, একটি ভাল নামের এবং বিশিষ্ট বর্ণনার কি মোহনীয় শক্তি থাকতে পারে? আমি মনে করি সেটা আমরা সক্ষম হয়েছি।

#### ঘটনার সমান্তি

আল-আব্বাস বলেছিলেন, মহানবী ক্রি খচ্চরের পিঠে থাকাকালীন অবস্থায় একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেছিলেন। যখন যুদ্ধের ভয়ানক আকার ধারণ করল তখন রস্লক্রি বললেন, "হে আব্বাস! সামনে অগ্রসর হও। এরপর তিনি কয়েকটি পাথর তুলে নিলেন এবং সেগুলো নিক্ষেপ করার সময় বললেন, কাবা ঘরের প্রভুর নামে শপথ করে বলছি। তারা পরাজিত হবে। ত্

#### ইয়ামামাহ যুদ্ধের স্লোগান

উরওয়াহ ইবনে যুবায়েরের বরাতে বলা হয়েছে। ইয়ামামার যুদ্ধে মুসলমানদের স্লোগান ছিল, (যখন মুসায়লামা নামক ভণ্ড নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল) "হে সূরা বাকারার মানুষেরা!"<sup>৩৩</sup>

## একটি উপাধির আবির্ভাব এবং নামের তিরোধান

আপনি যদি অনেককে জিজ্ঞাসা করেন, আব্দুর রহমান ইবনে সাকীর আলদুসসী নামক ব্যক্তিটি কে, তাহলে তাদের জন্য এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া কঠিন
হবে। তবে তারা প্রচুরভাবে হাসবে যখন তারা বুঝতে পারবে যে, এটা
একজন সাহাবীর উপাধি যিনি তার এ উপাধির মাধ্যমেই ব্যাপকভাবে
পরিচিত। ঐ ব্যক্তির প্রকৃত নাম সম্পর্কে তাদের হয়তো ধারণাই ছিল না।

<sup>🕰</sup> মুসনাদে আল-হুমাইদী কর্তৃক বর্ণিত। হাদীস নং ৪৪৬

<sup>&</sup>lt;sup>৩০</sup>. ইবনে আবি শায়বাহ তাঁর মুসাননাফ গ্রন্থে বর্ণিত । হাদীস নম্বর ৩২৯১৩

তবে তিনি অভ্রান্ত নবী হ্ল্ল্ল্র কর্তৃক প্রদন্ত উপাধি দ্বারা প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন।

## উপাধি যেটা নামকে অতিক্রম করে এবং বংশকে ছাপিয়ে যায়

আবু হুরায়রা ক্র্রা বলেছেন, "আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি আল্লাহর সমকক্ষ আর কেউ নেই। আমরা যার ইবাদত বন্দেগী করতে পারি। মাঝে মধ্যে ক্ষুধার তাড়নায় পেটের ওপর ভর দিয়ে আমি মাটিতে তয়ে থাকতাম এবং একই কারণে পেটে একটি পাথর বেঁধে মাটিতে তয়ে থাকতাম। একদিন আল্লাহর রস্ল ক্র্রা এবং তাঁর সাহাবীগণ যে পথ দিয়ে আসা-যাওয়া করতেন সে পথে আমি বসেছিলাম। যখন আবু বকর আমাকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তখন আমি তাঁকে আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম এবং তিনি আমার ক্ষুধা মিটাতে পারবেন মনে করেই আমি এ জিজ্ঞাসাটা করেছিলাম। তবে তিনি আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়েই আমাকে অতিক্রম করে সামনে চলে গেলেন।

## আবুল কাসিম হাসি দিয়ে চলে গেলেন

আবুল কাসিম (তাঁর ওপর আল্লাহর মেহেরবানী এবং শান্তি বর্ষিত হোক) বলেন যে, সর্বশেষে নবী হাসি দিয়ে আমাকে অতিক্রম করে চলে গেলেন। যখন তিনি আমাকে দেখলেন তখন আমার মনে এবং মুখমণ্ডলে কি ফুটে উঠে ছিল সেটা তার বুঝতে বাকি ছিল না। তিনি বললেন, 'হে আবু হির (আবু হুরায়রা!) আমি তোমার অনুরোধ রক্ষা করব। আমি 'হে আল্লাহর নবী' বলে তাঁকে সম্বোধন করলাম। তিনি আমাকে বললেন, আমাকে অনুসরণ কর, এবং আমি তাকে অনুসরণ করলাম। অতঃপর তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি প্রবেশের অনুমতি চাইলাম এবং আমাকে অনুমতি দেয়া হলো। তিনি একটি বাউলে দুধ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, এ দুধ কোখা থেকে এলো? ঘরে উপস্থিতরা বললেন, অমুক (অথবা মহিলা) আপনাকে এটা উপহার হিসেবে দিয়েছেন। বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করব। তখন তিনি বললেন, যাও, আল-সৃষ্ফার লোকদেরকে আমার কাছে ডাক।

আল-সুফফার অধিবাসীরা ছিলেন ইসলামের অতিথি, যাদের কোনো পরিবার, অর্থ এবং কেউ ছিল না। যাদের ওপর এ অধিবাসীরা নির্ভর করতে পারতেন। যখনই নবীর কাছে কোনো দানের সামগ্রী নিয়ে আসা হতো, তিনি সেটা আল-সুফফার অধিবাসীদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন এবং সেটাতে নিজে ভাগ বসাতেন না এবং যখনই কোনো উপহার সামগ্রী তার কাছে পাঠানো হতো, তখন তিনি সেটা থেকে কিছু অংশ উক্ত লোকদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন এবং কিছু অংশ নিজের জন্য রাখতেন।

নবী ব্রুক্ত্র-এর আদেশ আমাকে বিচলিত করল এবং আমি মনে মনে বললাম, কিভাবে এ পরিমাণ দুধ আল সৃষ্ণফার অধিবাসীদের জন্য যথেষ্ট হবে? আমার ধারণা ছিল যে, আমার শক্তি বাড়ানোর জন্য আমি এ দুধ থেকে আরও বেশি পান করার ব্যাপারে হকদার, তবে চিন্তা করে দেখ নবী (সা) আমাকে সে দুধটা আল সৃষ্ণফাবাসীকে দিয়ে দেয়ার জন্য আদেশ করলেন। আমি ভেবে পেলাম না, ঐ দুধের থেকে আমার জন্য আর কতটুকুই বা অবশিষ্ট থাকবে। তবে যা হোক, আমি তখন আলাহ এবং তাঁর প্রেরিত নবী ক্রিক্ত্র-কে মান্য না করে পারলাম না। সেজন্য আমি আলস্ফ্রক্তার অধিবাসীদের কাছে গেলাম এবং তাদেরকে ডাকলাম। তারা অকুস্থলে আসার পর নবী ক্রিক্ত্র-এর কাছে ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তাদেরকে অনুমতি দেয়া হলো এবং তারা ভিতরে প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করলেন।

রসূল করীম আমাকে ও হীর! বলে সদোধন করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করব। তিনি বললেন, এটা পান কর এবং তাদেরকেও দাও। সূতরাং আমি দুধের বাউলটা নিলাম এবং তারপর এমন একজনকে দিলাম যিনি আকণ্ঠ পান করে বাউলটা আমার কাছে ফেরত দিল। অতঃপর আমি এটা আরেকজনকে দিলাম যিনি দুধটা আকণ্ঠ পান করলেন এবং পাত্রটা আমার কাছে ফিরিয়ে দিলেন এরপরে আমি পাত্রটাকে অন্য একজনের কাছে দিলাম যিনি আকণ্ঠ পান করলেন এবং পাত্রটা আমার কাছে ফিরিয়ে দিলেন এরপরে আমি পাত্রটাকে অন্য একজনের কাছে দিলাম যিনি আকণ্ঠ পান করলেন এবং সর্বশেষে আমার কাছে ফেরত দিলেন, যখন পুরো দলটা ঐ দুধ থেকে আকণ্ঠ পান করে সারল তখন আমি নবীর কাছে গেলাম, যিনি পাত্রটা নিলেন এবং তার হাতের ওপর রাখলেন, আমার দিকে তাকালেন এবং হেসে বললেন, 'হে আল্লাহর নবী! আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে প্রস্তুত। তিনি বললেন, সেখানেই আমার এবং তোমার অবস্থান। আমি বললাম, আপনি সত্য কথাই বলেছেন! তিনি আমাকে বললেন, বসো

এবং দৃধ পান কর। আমি উপবেশন করলাম এবং পান করলাম। তিনি বললেন, পান কর এবং আমি পান করলাম। তিনি আমাকে পান করার কথা ক্রমাম্বয়ে বলে যেতে থাকলেন। যে পর্যন্ত না আমি তাকে বললাম, না, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন তার নামে কসম খেয়ে বলছি। আমার পেটে আর জায়গা নেই। তিনি বললেন, এটা আমার কাছে দাও। যখন আমি পাত্রটা তার কাছে দিলাম তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করলেন এবং তাঁর নাম নিলেন এবং দুধের বাকি অংশটি পান করলেন। ত৪

#### উকাশা তোমার আগে এটা পেল

এটা এমন একটা প্রবাদ, যেটার পুনরাবৃত্তি প্রত্যেক বক্তাই করে এবং বাগবৈশিষ্ট্য। চৌদ্দশত শতাব্দী হতে যে ব্যক্তি যে ক্ষেত্রে প্রত্যেক যুগে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে তার ক্ষেত্রে এটা একটা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বরাতে বলা হয়েছে। "নবী করীম (সা) বলেছেন, বিভিন্ন জাতি আমাকে দেখানো হয়েছিল আমার সামনে আমি দেখতে পেয়েছিলাম একজন নবী তাঁর অনুসারীদের বড় একটি দল নিয়ে আমাকে অতিক্রম করে গেলেন। আরেকজন নবী আরেকটি ছোট দলের অনুসারী নিয়ে আমাকে অতিক্রম করে চলে গেলেন এবং আরেকজন নবী পাঁচজনের একটি অনুসারী দল নিয়ে আমাকে অতিক্রম করলেন এবং আরেকজন নবী তথু নিজেই আমাকে অতিক্রম করলেন।

এবং তারপর আমি বহুসংখ্যক লোককে দেখতে পেলাম। সেজন্য আমি জিবরাঈল (আ)কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ মানুষেরা কি আমার অনুসারী? উত্তরে জিবরাঈল (আ) বললেন, না। তবে দিগন্তের দিকে তাকান। আমি তাকিয়ে দেখতে পেলাম বহু সংখ্যক লোকের একটি সমাগম। জিবরাঈল (আ) বললেন, এরা আপনার অনুসারী এবং তাদের সামনে সত্তর হাজার লোক আছে যারা কোনো পাপ করেছে কিনা সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই এমনকি তারা কোনো শান্তিও পাবে না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

<sup>&</sup>lt;sup>৩6</sup>, আল-বুখারী কর্তৃক তাঁর সহীহ: গ্রন্থে বর্ণিত। হাদীস নং ৬১১০

তিনি বললেন, "তারা নিজেদেরকে জ্বলন্ত বা অগ্নিদন্ধ কাঠের টুকর দিয়ে ছেকা লাগবেন না অথবা রুকইয়াহর (পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে নিজেদের চিকিৎসা করতেন না) আশ্রয় নিতেন না এবং বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে অভভের পুর্বাভাস দেখতে পেতেন না এবং তারা তাদের একমাত্র প্রভুর ওপরই বিশ্বাস স্থাপন করতেন। এটা শোনার পর উকাশাহ বিন মুহসান উঠে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর নবীকে বললেন, আমাকে যাতে তাদের অন্যতম করে সেজন্য আল্লাহর নিকট দুয়া করুন। নবী বললেন, হে আল্লাহ! তাকে তাদের অন্যতম করুন। তারপর আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং রস্ল ক্র্রান্ত -কে বললেন, আল্লাহকে আহ্বান করুন, আমাকে যাতে তাদের অন্যতম করেন। রস্ল (সা) বললেন, এ ব্যাপারে উকাশাহর অবস্থান তোমার আগে। ত্র

কি ধরনের সম্মান উকাশশাহ এ জীবনে পেয়ে গেলেন এবং পরবর্তী জীবনে অপেক্ষা করছে তার জন্য অধিকতর সম্মান যখন তিনি বিনা শান্তি এবং বিনা প্রশ্নেই জান্নাতে প্রবেশ করবেন। এ উকাশাহর ওপর এ দুটি সম্মানের (ইহকাল ও পরকালের জীবনে) ফলাফলের কথা চিন্তা করে দেখ।

ইবনে ইসহাকের বরাতে যারা বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। উকাশাহ বিন মুহসান তার তরবারী ভেঙ্গে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সেটা দিয়ে যুদ্ধ করছিলেন। তরবারী ভাঙ্গার পর তিনি রসূলের শরণাপন্ন হলেন যিনি তাকে একটি কাঠের টুকরা দিয়ে বললেন, হে উকাশাহ এটা দিয়ে যুদ্ধ কর। তিনি এটা আল্লাহর রসূল কর নাড়া দিলেন এবং এটা একটা বড় ভয়ানক এবং সাদ্য তরবারীতে রূপান্তরিত হলো। উকাশাহ এ তরবারী দিয়ে আল্লাহ মুসলমানদেরকে যুদ্ধে বিজয় মঞ্জুর করার আগ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলেন। এরপর থেকে এ তরবারীটা তার কাছেই থাকত। তিনি নবী করিম করিম করার সাথে একাধিক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। উকাশাহ

<sup>&</sup>lt;sup>অ</sup>. আল-বুখারী কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের হাদীস নং ৬১৯৮

<sup>&</sup>lt;sup>లు</sup>. আল-বায়হাকী কর্তৃক দালাইল আন-নুওয়াহ গ্রন্থে বর্ণিত । হাদীস নং ৯৬৩

আল-ইয়ামামার যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করার আগ পর্যন্ত তিনি এ তরবারি ব্যবহার করেছিলেন। এ তরবারিটাকে আল-কাইয়্ (শক্তিশালী) বলা হতো।

#### আবু উমাইর এবং গায়ক পাখি

আনাস ইবনে মালিকের বরাতে বলা হয়েছে। "রসূল করীম চরিত্রের দিক থেকে সবচাইতে ভাল ব্যক্তি ছিলেন। আবু উমাইর নামে আমার একটা ভাই ছিল যে আমার মনে হয় মাত্র মায়ের দুধপান ছেড়েছিল। যখন এ শিশুটিকে মুহাম্মাদ ব্রুদ্ধি এর কাছে আনা হতো, তখন নবী ক্রুদ্ধি বলতেন, "হে আবু উমাইর! আল-নুগায়েরের কি হয়েছে?"

এটা ছিল, একটা গায়ক পাখি যেটা নিয়ে তিনি খেলা করতেন। মাঝে-মধ্যে সালাতের সময় হয়ে গেলেও তিনি আমাদের বাসায় থাকতেন। তিনি কার্পেটটি ঝাড়ু দিতে এবং পানি দিয়ে ধোয়ার জন্য আদেশ করতেন এবং তারপর তিনি সালাতের জন্য দাঁড়াতেন এবং আমরা তাঁর পিছনে দাঁড়াতাম। তিনি সালাতের ইমামত করতেন। তি

#### আমার ভাই এবং আমার সঙ্গী

বিশ্বাসীদের মধ্যে যিনি প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং যে ব্যক্তি রসূল ক্রিম এর হিযরতের সঙ্গী এবং হেরা পর্বতের গুহার সঙ্গী ছিলেন তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাসূল করীম ক্রিম বলেছেন, যদি আমাকে আমার জাতি থেকে একজন বন্ধকে বেছে নিতে বলা হয়। তাহলে আমি আবু বকরকে বেছে নেব, তবে তিনি হলেন আমার ভাই এবং আমার সাহাবী। ত১

#### বিশ্বাসযোগ্য একজন

আনাস ইবনে মালিকের বরাতে বলা হয়েছে। ইয়ামেনের কিছু অধিবাসী নবী (সা)-এর কাছে এসে বললেন, আমাদের সাথে এমন একজনকে পাঠান যিনি আমাদেরকে ইসলাম এবং সুন্নাহ সম্পর্কে শিক্ষা দিতে পারবে।

<sup>&</sup>lt;sup>৩৭</sup>. আল-নুগায়ের হলো লাল ঠোটসহ এক ধরনের ছোট পাখি যেটার গায়ক পাখি সাথে সাদৃশ্য আছে।

<sup>&</sup>lt;sup>৩৬</sup>. আল-বুখারী হাদীস নং ৫৮৭০

<sup>&</sup>lt;sup>৯</sup>. সহী৯ আল-বুখারী হাদীস নং ৩৪৮৪ ও ৩৬৫৬

আনাস ্ক্র্র্রুবললেন, তিনি [রসূল ক্র্র্ট্রে] আবু উবায়দার হাত ধরে বললেন, "এ ব্যক্তি হলেন এ জাতির বিশ্বাসী লোক।<sup>80</sup>

#### শিষ্য

যাবির ইবনে আব্দুলাহ ক্রি বর্ণনা করেছেন, "খন্দকের যুদ্ধের দিন, রস্ল (সা) শক্রদের সম্পর্কে খবর সংগ্রহের জন্য সৈন্যদেরকে ডাকলেন। যুবায়ের তার ডাকে সাড়া দিলেন। তিনি আবার তাদেরকে ডাকলেন এবং যুবায়ের আবার তার ডাকে সাড়া দিলেন যার ফলে রস্ল ক্রি বললেন, "প্রত্যেক নবীর হাওয়ারী আছে এবং যুবায়ের আমাদের হাওয়ারী। সৃফীয়ান, বলেছেন যে, হাওয়ারী অর্থ হলো সাহায্যকারী।

#### আমার কাছের সাহাবী এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তি

আনাস ক্রান্ত্র বর্ণনা করেছেন যে, আবু বকর এবং আল-আব্বাস (রা) ক্রন্দনরত আনসারদের একটি সমাবেশ অতিক্রম করছিলেন। তখন তিনি (অর্থাৎ আবু বকর অথবা আব্বাস জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কাঁদছ কেন? উত্তরে তারা বললেন, "আমাদের কান্নার কারণ হলো আমরা আমাদের সাথে নবী ক্রান্ত্র-এর সান্নিধ্যের কথা শ্মরণ করছি।"

সে কারণে আবু বকর ক্রান্ত্র নবী ক্রান্ত্র-এর কাছে গেলেন এবং এ ঘটনা বললেন, তথন নবী আঁচলা দিয়ে মাথা বেধে বের হয়ে এলেন। তিনি মিদরে উঠলেন। যেটা তিনি ঐ দিনের পর আর কখনও করতে পারেন নি। তিনি আল্লাহর প্রশংসা এবং তাঁকে (আল্লাহকে) মহিমান্বিত করে বললেন, "আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করব আনসারদের প্রতি যত্নবান হতে। যেহেতু তারা আমার কাছের সাহাবী এবং আমার বিশ্বস্ত ব্যক্তি। তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেছে তবে তাদের অধিকার পাওনা রয়ে গিয়েছে। সুতরাং তাদের মধ্যে যারা সংকর্ম করেছে তাদের ভালটা গ্রহণ কর এবং তাদের মধ্যে যারা অসংকর্ম করেছে তাদেরকে ক্ষমা করে দিও।

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>় সহীহ মুসলিম আবু উবাইদাহ বিন আল-জাব্বার শ্রেষ্ঠত । হাদীস নং ৪৫৬৬

<sup>&</sup>lt;sup>6)</sup> , সহীহ আল-বুখারী হাদীস নং ২৮৫৯

<sup>&</sup>lt;sup>8২</sup> . সহীহ আল-বুৰারী হাদীস নং ৩৬১৮

#### নিবেদিত প্রাণের মানুষ

আবু হুরায়রা ক্র্রাএর বরাতে বলা হয়েছে যে। কিছু সংখ্যক ব্যক্তির একটি প্রতিনিধিদল আল্লাহর রসূল ক্র্রা -এর নিকট আগমন করলেন এবং নবী (সা) বললেন, "ইয়েমেনের কিছু সংখ্যক লোকের আগমন হয়েছে যাদের হৃদয় খুবই কোমল এবং যারা খুবই ক্ষমাশীল। তাদের বিশ্বাস তারা ইয়েমেনী এবং তাদের বিচক্ষণতাও ইয়েমেনী। উটের মালিকদের মধ্যে অহংকার এবং ঔদ্ধত্য লক্ষণীয়, তবে শান্তি এবং শালীনতা গবাদি পত্তর মালিকদের মধ্যে লক্ষণীয়।

## আবু তুরাব (ধুলার পিতা)

সাহল ইবনে সাদ আল সাইদী বর্ণনা করেছেন যে। আল্লাহর রসূল (সা) ফাতেমা ক্র্মান্ত্র-এর ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করেন তোমার স্বামী আলী কোথায়? উত্তরে ফাতেমা ক্র্মান্ত্র বললেন, 'আমার এবং তার মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়েছিল। সে কারণে তিনি আমার সাথে রাগান্বিত হয়ে আমার ঘরে দুপুরের ঘুম না ঘুমিয়েই চলে গেলেন। আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ একজনকে বললেন আলীকে খুঁজে বের করতে। সে ব্যক্তি ফেরত এসে বললেন, হে আল্লাহর প্রেরিত রসূল ক্র্মান্ত্র! আলী মসজিদে ঘুমাচ্ছে। সে জন্য রসূল (সা) সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন আলী ভয়ে আছে। তার শরীরের ওপরের আচ্ছাদন এক পাগে পড়ে গিয়েছে এবং সে কারণে সে ধুলো দিয়ে লেন্ট্রা ছিলেন। আল্লাহর রসূল ক্র্মান্ত্র আলীর শরীর থেকে ধুলা পরিষ্কার করা ভরুক করলেন এবং বলতে থাকলেন, উঠে যাও, হে আবু তুরাব! (ধুলো বালির পিতা) জ্বেগে ওঠো, হে আবু তুরাব!

#### শহীদের সরদার

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ক্রিল্ল-এর বরাতে বলা হয়েছে। "আল্লাহর রসূল (সা) বলেছেন, শহীদদের সরদার হলেন হামযাহ ইবনে আব্দুল-মুন্তালিব এবং একজন যিনি এক অত্যাচারী শাসকের সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং যাকে তিনি ভাল কাজ করার এবং দুষ্কর্ম থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তার পরিণামে তাকে ঐ শাসক হত্যা করেছিলেন।

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> . সহীহ আল-বৃবারী ৪১৪৫

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> . সহীহ আল-বুখারী মসজ্ঞিদে ঘুমন্ত মানুষ সম্পর্কিত অধ্যায়। হাদীস নং ৪৩২

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> . আল-হাকীম কর্তৃক তার গ্রন্থ আল-মুসতাদরাকে বর্ণিত হামধা **ইসলাম গ্রহণের অধ্যায়**। হাদীস নং ৪৮৫১

#### জানাতের যুবক

মহান নেতা নবী হ্রা তার দুজন নাতী এবং দুজনই তার সুপ্রিয়। এ নাতীদের জন্মের পরে শৈশবে এবং কৈশরে তাদের প্রতি মুহাম্মাদ হ্রা এর ভালবাসা মুসলমানরা বংশ পরস্পরায় অনুসরণ করে আসছে : হাসান এবং হুসাইন হলেন জান্নাতের যুবকদের সরদার। ৪৬

আল্লাহর একজন শ্রেষ্ঠ দাস, ভাল ভাই এবং আল্লাহর অন্যতম তরবারী আবু বকর ্ক্ল্লু-এর বরাতে বলা হয়েছে। আমি আল্লাহর রসূল ক্ল্লুই-কে বলতে শুনেছি। আল্লাহর একজন শ্রেষ্ঠ ক্রীতদাস একজন ভাল ভাই। এবং আল্লাহর অন্যতম তরবারী।<sup>89</sup>

# বংশীয় উপাধি ও উত্তম কর্মের স্বীকৃতি

কোনো ব্যক্তিকে তার গুণাবলি সমশ্বয়ে বর্ণনা করা অথবা একটি উপাধি অর্পন করা একটি বিস্ময়কর কাজ। তবে এটা খুবই আশ্চর্যজনক যখন দেখা যায় যে, এক ব্যক্তি তার জন্য এত বেশি যোগ্যতা অর্জন করে। যেটা ঘটেছে তালহা ইবনে উবাইদিল্লাহ ক্র্ছ -এর ক্ষেত্রে। তাঁকে বলা হয়েছিল, তালহা, ওহুদের যুদ্ধের উত্তম ব্যক্তি, তালহা হুনাইনের যুদ্ধে দয়ালু ব্যক্তি এবং আল-আশরিয়ার যুদ্ধে তালহা মহানুভব ব্যক্তি। অধিকম্ব এটা একটা আশ্বর্জনক ব্যাপার যখন একটা পুরুষ-মহিলার একটা পুরো প্রজন্ম মুহাম্মাদ্ ব্রুদ্ধি -এর মতো ভাল উপাধি এবং গুণাবলিতে ভৃষিত হয়। আপনি যদি ইতিহাসের পাতা থেকে জীবনী গ্রন্থ পড়েন এবং প্রাথমিক

আপান যাদ হাতহাসের পাতা থেকে জাবনা গ্রন্থ পড়েন এবং প্রাথামক যুগের প্রজন্মের ইতিহাস ঘাটেন তাহলে দেখতে পাবেন, তাদের অধিকাংশই তাদের নেতা দ্বারা একটি উপাধি, একটি প্রথম নাম (Fare name) এবং একটি ভাল বর্ণনা দ্বারা ভূষিত হয়েছিলেন।

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>. म**रीह हामीरम ইবনে হিব্বা**ন কর্তৃক **বর্ণিড, হাদীস নং** ৭০৭৭

<sup>&</sup>lt;sup>৪৭</sup>. আল-মুসভাদরাক গ্রন্থে আল-হাকীম কর্তৃক বর্ণিত। খালিদ বিন ওয়ালিদের ভাল গুণাবলি উল্লেখের অধ্যায়।

পাঠের মাঝে আপনাকে কি নির্দেশনা দেয়?

অবশ্যই কাউকে আখ্যা এবং উপাধিতে ভূষিত করা হলো মহান নেতার অন্যতম গুণ। এটা ছিল মহান নেতার অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যারা মুহাম্মাদ ক্রি-কে ভালবাসেন তাদের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্যটি গ্রথিত হয়েছিল এবং বিশ্বাসীদের মনে এ বৈশিষ্ট্যটি দয়া বর্ধনে সাহায্য করে, ভাল বৈশিষ্ট্য হলো অন্যতম ব্যাপার যেটা কোনো ব্যক্তিকে নিজের সম্পর্কে গর্বিত করে তোলে এবং সৎ উপাধিগুলো একজনের মুখমগুলে (Beauty spot)-এর মতো।

#### ধন্যবাদের সনদ

আপনি কি দেখেছেন রিপোর্ট সনদ এবং মেডেল দিয়ে ভূষিত হয়ে একজন ব্যক্তি কি করে? তারা এগুলোকে সবার নজরে পড়ে এমন জায়গায় ঝুলিয়ে রাখে, তারা এগুলো দ্বারা আনন্দিত বোধ করে এবং আত্মসম্ভুষ্টি এবং আনন্দ লাভ করে। এটা সত্ত্বেও এ সনদগুলো তাদের মূল্য হারিয়ে ফেলতে পারে অথবা সময়ের গহবরে চিরতরে বিলীন হয়ে যেতে পারে।

অন্যপক্ষে সং উপাধি এবং গুণাবলি অধিক সময় পর্যন্ত টিকে থাকবে এবং কখনই মুছে যাবে না। এটার কখনও মৃত্যুও হবে না যদিও উপাধির মালিকের মৃত্যু হয়। মাটির এ পৃথিবীতে অমরণশীলতা সব সময়ের জ্বন্য কাম্য-এটা হলো এক শব্দে লিখিত একটি মহত্ত্ব। এটা একটি বিবৃতি অথবা বাগবিশিষ্ট দ্বারা প্রকাশিত সম্মান।

অনুরূপভাবে মেধাবী নেতা তাঁর পছন্দের শ্রেষ্ঠত্বটা বেছে নেন এবং কোনো ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করেন। এ উপাধিগুলো দাতাকে কি খরচের সম্মুখীন করে! উপাধি গ্রহিতাকে একটি উপাধি কি দেয়। এগুলোর গ্রহিতা থাকে সম্ভুষ্ট এবং তাকে আনন্দ দান করে। এ উপাধিগুলো একজনের স্মৃতিতে বিজয় লিখে দেয়। সম্মানকে মজবুত করে। মহান অর্থকে দৃঢ় করে এবং ভাল কাজের স্পৃহা তার মধ্যে গ্রথিত করে। হে আল্লাহ! এগুলো কত সহজলভ্য এবং ফলপ্রস্! মহান নেতা নবী অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, উপাধি এবং গুণাবলি মানুষের মনে জাগরুক থাকে। সুতরাং তিনি এগুলো প্রদান করার সময় মহানুভব থাকতেন এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে তিনি ছিলেন মহান এবং প্রভাবশালী নেতা।

# তৃতীয় অধ্যায়ের মুক্তা

ওভেচ্ছা হলো ভালবাসার চাবিকাঠি এবং মানুষের অস্তরে প্রবেশ করার দার। গ্রহিতার হৃদয় এটার মিষ্টতাকে আনন্দের সাথে গ্রহণ করে। এ ধরনের সবচেয়ে ভাল ওভেচ্ছা হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে গ্রথিত আছে এবং এগুলো পাহাড় এবং প্রাচীন বৃক্ষের মতো অটল দৃঢ়। সবচাইতে স্থায়ী ওভেচ্ছা হলো একটি সম্মানিত উপাধি এবং একটি অতি উঁচু ধরনের বর্ণনা।

## তিন নম্বের মুক্তা

আমীর ইবনে তাগলিব ক্ল্লু বলেছিলেন, নবী করীম ক্ল্রু একদল লোককে কিছু দিলেন এবং অন্য কিছু লোককে দিলেন না। আপতদৃষ্টিত এটা মনে হলো যে, পরবর্তী লোকেরা এটাতে অসম্ভট্ট হয়েছিলেন। সেজন্য নবী করিম ক্ল্রে বললেন, "আমি অবশ্যই একদল লোককে কিছু একটা দিয়েছি এবং অন্য কিছু লোককে এটা দেয়া থেকে বঞ্চিত করেছি তাদের ন্যায়শীলতা এবং সুখের জন্য যেটা আল্লাহ তাদের হৃদয়ে শিকড় বদ্ধ করে রেখেছেন এবং তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আমীর ইবনে তাগলীব।

আমীর ইবনে তাগলীব বললেন, "যে বাক্যটা আল্লাহর রসূল ক্রিক্স আমার পক্ষে উচ্চারণ করেছেন সেটা আমার মালিকানায় যে লাল উটগুলো আছে সেগুলোর চাইতেও প্রিয়।

নিশ্চিতভাবে নবীর দেয়া সনদ ও উপহার যে কোনো উপহারের চাইতেও শ্রেয়, যে কোনো দয়ার চাইতেও মূল্যবান এবং যে কোনো স্বর্ণ এবং অলঙ্কারের চাইতেও মূল্যবান।

হে আল্লাহ! তোমার দেয়া, শাস্তি এবং আশীর্বাদ মুহাম্মদ ্লুক্ট্র -এর তাঁর পত্মী তাঁর সন্তান-সন্ততি এবং অনুসারীদের ওপর বর্ষিত হোক, আমীন।

#### মনে রেখো

মহান নেতা হতে হলে আরোও অধিক আখ্যা প্রদান কর এবং তোমার প্রিয়জনদেরকে তাদের সম্মানিত আখ্যা সহকারে ডাক।

আল্লাহ বলেন, আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে তারা তাদের সাথে থাকবে, আল্লাহ যাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন নবী, সিদ্দীক,

শহীদ ও সংকর্মশীল (সালেহীনদের) মধ্য থেকে। আর তারা কতই না উত্তমই না বন্ধু।<sup>৪৮</sup>

দুনিয়াতে নবুওয়াত ও রেসালাতের দায়িত্ব পালনকারী ও নবীগণ ঐ সকল ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশধিকার দিয়ে উচ্চ মর্যাদাবান করেছেন।

সিদ্দীক ঐ উত্তম ব্যক্তি ও উচ্চ মানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যারা রস্লকেও রিসালাতকে জীবনের একান্ত বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

শহীদ ব্যক্তিগণ হচ্ছেন ঐ সকল উৎসর্গীয় নিবেদিত প্রাণ যারা জীবনের বিনিময়ে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিক-নির্দেশনায় আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করতে প্রাণান্ত সচেষ্ট। যারা আল্লাহর রাস্তায় জীবন উৎসর্গ করেছেন।

ছালেহীন হচ্ছে ঐ সকল ব্যক্তি যারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমলে ছালেহ করে অসামান্য দৃষ্টান্ত আল্লাহর দরবারে উপস্থাপন করতে পেরে স্বীকৃতি ব্যক্তিতে পরিণত হতে চেয়েছেন।

আনুগত্যের উন্নত ও উত্তম দৃষ্টান্ত সাহাবায়ে কেরাম রেদওয়ানুল্লাহী আজমাইন।<sup>8৯</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>৪৮</sup>. আন-নিসা (৪ : ৬৯)

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>. জুবদাতুত তাফসীর শিল আশকার পৃষ্ঠান। ১১২ হতে সারাংশাকৃত।





# চতুৰ্থ অধ্যায়

# গুনাহ করার অনুমতি

আবু উসামাহ ক্রিএর সূত্রে বর্ণিত। একজন যুবক রস্লে করীম ক্রিএএর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রস্ল! আমাকে ব্যভিচার করার অনুমতি প্রদান করুন। এর পরিপ্রেক্ষিতে মানুষেরা তার কাছে এসে তাকে গালাগালি করল এবং রাগান্বিত হলো। রস্লে করিম ক্রিয় বললেন, ঐ ব্যক্তিটিকে আমার আরোও কাছে নিয়ে এসো। ঐ ব্যক্তিটি রস্ল ক্রিয় সির্নিকটবর্তী হয়ে আসন গ্রহণ করলেন।

অত:পর রস্ল হারা আবৃ উমামাহ ক্রান্ত কে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি ঐ ঘৃণ্য কাজটি তোমার মায়ের সাথে করতে পারবে? সে বলল আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে পারি, এ কাজটা আমার ঘারা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আমি যাতে আপনার জন্য একটি ত্যাগ স্বীকার করতে পারি সে শক্তি আল্লাহ আমাকে প্রদান করুন। রস্লে করীম বললেন, অন্যান্য মানুষেরাও ব্যভিচারের এ ঘৃন্য কাজটি তাদের মায়ের সাথে করতে পছন্দ করেন না। অধিকম্ভ নবী করীম ক্রান্ত বললেন, তুমি কি এ কাজটি তোমার কন্যাদের সাথে করতে রাজী হবে? উত্তরে উমামাহ ক্রান্ত বললেন, আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে পারি, এ কাজটা আমার ঘারা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আপনার জন্য ত্যাগ স্বীকার করার ক্ষমতা যাতে করে আল্লাহ আমাকে প্রদান করেন। রসূলে করীম ক্রান্ত বললেন, অন্যান্য মানুষেরাও ব্যভিচারের এ ঘৃন্য কাজটি তাদের কোনো কন্যা সন্তানের সাথে করতে পছন্দ করেন না।

এরপর রসূল ক্রি ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি এ ঘৃন্য কাজটি তোমার বোনের সাথে করতে রাজী হবে? উত্তরে উমামাহ ক্রি বললেন, না, আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে পারি এ কাজটা আমার দ্বারা কিছুতেই সম্ভব নয়। আপনার জন্য ত্যাগ স্বীকার করার ক্ষমতা আল্লাহ যেন আমাকে প্রদান করেন। নবী করীম ক্রি বললেন, অন্যান্য মানুষেরাও ব্যভিচারের এ ঘৃন্য কাজটি তাদের বোনদের সাথে করতে পছন্দ করেন না।

নবী করীম ব্রু আরও জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি এ ঘৃন্য কাজটা তোমার ফুফুর সাথে করতে রাজী হবে? উত্তরে ঐ ব্যক্তিটি বললেন, আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে পারি এ কাজটা আমার দ্বারা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আপনার জন্য ত্যাগ স্বীকার করার ক্ষমতা আল্লাহ যেন আমাকে প্রদান করেন। নবী করীম ব্রু বললেন, অন্যান্য মানুষেরাও ব্যভিচারের এ ঘৃন্য কাজটি তাদের ফুফুর সাথে করতে পছন্দ করেন না। তখন নবী করীম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি এ কাজটা তোমার খালার সাথে করতে রাজী হবে? উত্তরে ঐ ব্যক্তিটি বললেন, আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে পারি এ কাজটা আমার দ্বারা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আপনার জন্য ত্যাগ স্বীকার করার ক্ষমতা আল্লাহ যেন আমাকে প্রদান করেন। নবী করীম বললেন, অন্যান্য মানুষেরাও ব্যভিচারের এ ঘৃন্য কাজটি তাদের খালার সাথে করতে পছন্দ করেন না। নবী করীম ক্রা ঐ ব্যক্তিটির শরীর স্পর্শ করে বললেন, হে আল্লাহ! তার গুনাহ মাফ করে দাও, তার হৃদয় পরিশুদ্ধ কর এবং তার যৌনাঙ্গকে রক্ষা কর। এরপর থেকে এ যুবক এ ধরনের কোনো কাজ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে।

## হাদীস হতে শিক্ষা

এটি একটি যুবক সম্পর্কে বলা হচ্ছে, যার হৃদয় সহজাত প্রবৃত্তির দিকে ধাবিত হয়েছিল, যার আছে শক্তি এবং পৌরুষত্ব। ঝোক এবং বাসনা এ দুটিই বর্তমান এ যুবকটির অন্তরে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি তার আছে ভীতি এবং বিশ্বাস।

তার এ বাসনা তার শরীরের অংশগুলোকে প্রজ্বলিত করে যার ফলে তার জীবন বিঘ্নিত হয়। অনিয়ন্ত্রিত খেয়াল এবং শক্ত প্রবণতা মানবাত্মা পরিপূর্ণ। যাহোক, এ প্রবণতা এবং খেয়াল খুশীগুলো এ যুবককে গুনাহ করার সীমালংঘনের জন্য আকৃষ্ট করে। সে গুনাহর কাছে পরাজিত হতে অস্বীকার করেছে। কারণ তার কাছে এটা একটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তার সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে জ্ঞাত এবং তার সমস্ত ব্যাপারকে পরিবেষ্টন করে আল্লাহর অবস্থান।

<sup>ু</sup> ইমাম আহমাদ কর্তৃক ভার মসনদ গ্রন্থে বর্ণিত, হাদীস নং ২১৬৭৬

তারপর অবস্থার অবনতি ঘটে এবং সে কারণে শুধুমাত্র আত্মার খেয়ালকে প্রশমিত করা ছাড়া এ যুবক তার ধৈর্যকে কাজে লাগাতে পারেনি। সুতরাং যুবক এ কাজের অনুমতির জন্য রসল করিম ﷺ এর দ্বারগ্রস্ত হন।

ব্যভিচার করার জন্য অনুমতি চাওয়ার ব্যাপারে এ যুবক পুনরায় নবী করিম এর শরণাপন্ন হলেন, যদিও এ নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে তিনি পুরোপুরিভাবে জ্ঞাত ছিলেন। যুবকটি নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নের ব্যাপারে নবী করিম করিম করতে এসেছিলেন। যে ধরনের প্রচণ্ড আবেগ ও বাসনা দ্বারা যুবকটি তাড়িত হচ্ছিল সে ধরনের আবেগ ও বাসনা দ্বারা তাড়িত হওয়া অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং সে সাদামাটাভাবে নবী করিম করিন করন। হে আল্লাহর রস্ল! আমাকে ব্যভিচার করার অনুমতি প্রদান করুন।

কোনো ভূমিকা ছাড়া এবং সরাসরিভাবে এ কথাগুলো যুবকটি নবী করিম স্ক্রম্ব্র-এর কাছে পেশ করলেন।

অনুসন্ধান করা এবং তার অনুসন্ধানের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা মানুষেরা ঐ যুবকের দিকে তাকাচ্ছিল, নবীর কাছে তার অনুরোধ শুনছিল এবং তারা যুবককে গালাগাল করছিল এভাবে যে, এ মহান নেতার কাছে কি তোমার এ কুকর্মের জন্য অনুরোধ করা উচিত?

তুমি কি এ জঘন্য কাজ করার জন্য এ রকম ধরনের উচ্চ নৈতিকতা সম্পন্ন লোকের অনুমতি চাবে? যখন অন্যান্যরা ঐ যুবককে গালাগালি করছিল তখন মহান শিক্ষক পথপ্রদর্শক (তার ওপর শান্তি এবং আল্লাহর দয়া বর্ষিত হোক) তাদেরকে প্রশমিত করেন। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক এবং প্রশিক্ষককে শান্তি এবং দয়া বর্ষিত করুন। মহান নেতা এবং প্রশিক্ষক যুবকের বিরুদ্ধে তাদের নিন্দা এবং দোষের কথা শুনলেন। নবী করীম (সা) তাকে একপাশে ডাক দিলেন এবং যুবক সাহাবীদের কথা শুনে এবং সেখানে জমায়েত মানুষের রাগান্বিত চেহারার প্রকাশ দেখে নবী করীম (সা)-এর ডাকে সাড়া দিলেন। যুবক নবীর কাছে গিয়ে আসন গ্রহণ করলেন। দয়াশীল ব্যক্তি নবী ক্রীম (সা)-এর অভ্যাস ছিল শ্রোতার প্রতি পূর্ণ মনযোগ দেয়া।

ছোট ছোট বাক্যের মাধ্যমে নবী করিম ক্রি ঐ যুবকের সাথে আলাপ শুরু করলেন। আলাপের অংশ ছিল উত্তর দেয়ার মতো মানানসই প্রশ্নাবলি। প্রশ্নের ফাঁকে ফাঁকে ভাবনা-চিন্তার জন্য বিরতি ছিল। অনুসন্ধানকারী এবং অনুসন্ধানের ব্যাপারে মহান নেতা নবী ক্রিট -এর মূল্যায়ন ছিল খুবই শাস্ত এবং দয়াশীল। তুমি যে ঘৃণ্য কাজ করতে চাচ্ছো সেটা হলো বিরাট অমঙ্গলের দরজা, যেটার পিছনে অবস্থান করছে আশুন এবং নিয়ন্ত্রনহীন কামনা-বাসনা। সুতরাং ঐ ঘৃণ্য কাজের দরজা বন্ধ করা এবং অন্য সব নির্গমনের পথ বন্ধ করে দেয়া ছাড়া তোমার কোনো গত্যন্তর নেই। তুমি যদি এ কাজটা করতে পার তাহলে তোমার আত্মা ঐ কুকর্ম করার প্রবণতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্তি পাবে।

## সুন্দর স্বাস্থ্য ও আরোগ্য লাভের উপায়

আরোগ্য লাভ এবং অটুট স্বাস্থ্য অর্জনের একমাত্র উপায় হলো বাসনাকে জলাঞ্জলী দিয়ে মনকে জাগ্রত করা এবং দুর্বলতাকে বিদায় দিয়ে দৃঢ় সংকল্পকে নিজের আয়ন্তে আনা।

#### আলাপ শুরু

আল্লাহর নবী ক্রিব্র ঐ যুবকের সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ শুরু করেন।
নবী করিম ক্রিব্র তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি কাজটা তোমার মায়ের
সাথে করতে পছন্দ কর?" তোমার মা যিনি তোমার হৃদয়ের সবচাইতে
প্রিয় ব্যক্তি তার সাথে তুমি এ জঘন্য কাজটা করার জন্য অনুমতি চেয়েছ?

# কেন এ কাজটা মায়ের সাথে করার প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করেছিলেন

সচেতনতাকে উদ্দীপ্ত করার জন্য এবং বোধ শক্তিকে সর্বোচ্চ স্থরে পৌছে নেয়ার জন্য এ গর্হিত কাজটি মায়ের সাথে করা যায় কিনা সে প্রশ্ন করেছিলেন। শপথ নেওয়ার পর রস্ল করিম করেছিলেন। শপথ নেওয়ার পর রস্ল করিম ব্রাক্ত্র-এর প্রশ্নের সে তাৎক্ষণিক এবং চূড়ান্ত উত্তর প্রদান করে যে, না। শপথটা এরকম, হে আল্লাহর রস্ল, আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি।' তার এ ধরণের উত্তর, ভালবাসার একটি ঘোষণার পর এসেছিল, যার মধ্যে লুক্কায়িত ছিল একটি সংকেত। আমি যাতে আপনার জন্য একটি ত্যাগ স্বীকার করতে পারি সে শক্তি যেন আল্লাহ আমাকে দান করেন।

যুবকটি যেনো এ কথাগুলো বলতে চেয়েছিল, "হে আমার প্রিয় রসূল, আমার সবচাইতে প্রিয় ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি এমন কথা বলবেন না যার মর্যাদা রক্ষার জন্য আমি জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত এবং তাঁর সম্মানের জন্য কিছু আত্মার মৃত্যু হতে পারে। যুবকের কথায় রস্ল ﷺ উত্তর দিলেন।

"হে যুবক! আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কি বলতে চাও। তোমার তাৎক্ষণিক এবং চূড়ান্ত উত্তরের মধ্য দিয়ে মায়ের প্রতি তোমার যে ঈর্ষা সেটা ফুটে উঠেছে। সে একই ধরণের ঈর্ষা দ্বারা সকল মানুষের হৃদয় পরিপূর্ণ।"

রসূল করিম ক্রিম বললেন, "মানুষ তাদের মায়ের জন্যও এ ব্যাপারটা (ব্যভিচার) পছন্দ করে না। নবীর উদ্দেশ্য ছিল ব্যভিচারের অন্তরালে যে বিপদ এবং অমঙ্গল লুক্কায়িত আছে সেটা থেকে যুবকের মনযোগকে সম্পূর্ণভাবে অন্যদিকে আকৃষ্ট করা।

এ ইস্যুটা শুধুমাত্র মাতার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। এ দয়াবান শিক্ষক নবী (সা)-এর উদ্দেশ্য ছিল অমঙ্গলের প্রভাব থেকে এ যুবকের হৃদয়কে পুরোপুরিভাবে মুক্ত করা।

যুবকের হ্বদয়ে স্থান করে নেওয়া প্রত্যেক প্রিয় এবং কাছের মহিলা সদস্যদেরকে এ আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছিল : কন্যা সম্ভান, বোন, ফুফু এবং খালা। তুমি যদি তোমার নিকটতম আত্মীয়ের সাথে এ কাজটা করতে পছন্দ না কর, সে ক্ষেত্রে অন্যরাও তাদের সাথে এ কাজটা করতে চাইবে না।

একজন মহিলা তিনি যে দেশেরই হোন না কেন তিনি কারো মা। আরেকজনের কন্যা, তৃতীয় কোনো ব্যক্তির বোন, চতুর্থ কোনো ব্যক্তির ফুফু অথবা পঞ্চম কোনো ব্যক্তির খালা।

হে যুবক! যে ঈর্ষাটা তোমার হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে, সেটা সমানভাবে অন্যান্য এলাকার মানুষের হৃদয়কেও পরিপূর্ণ করে। এ ব্যাপারটা যদি তোমার হৃদয়কে ব্যথিত করে তাহলে এটা তাদেরকেও ব্যথিত করবে। যদি তুমি এমন কোনো মহিলার সন্ধান না পাও যিনি কারো কোনো নিকট আত্মীয় নন। সে ক্ষেত্রে তুমি কেন এ ধরণের অনুমতি চাও?

এ সময়ে এ প্রশ্নের উত্তরটা ঐ যুবক যাতে তার হৃদয়ঙ্গম করতে পারে এবং অনুধাবন করতে পারে সে জন্য পুনারাবৃত্তি করা হলো। সবকিছু তাকে পরিষ্কারভাবে বুঝানো হলো। তবে কুকর্ম বা নিষিদ্ধ কাজের প্রতি প্রত্যেক মানুষেরই ঝোঁক থাকে।

এরপর নবী করিম ব্রু ঐ যুবকের শরীরের ওপর তাঁর হাত রাখলেন সম্ভবত তার মাথায়। বুকে অথবা কাঁধে। ঐ যুবকটার শরীর একটি সম্মানিত হাত মোলায়েম স্পর্শ পেলো যার সহগমনকারী ছিল মহান শিক্ষক নবী ব্রু এর দয়ায় পরিপূর্ণ একটি চাহনী । এসব কিছুই একটা সনির্বন্ধ আবেদন দায়া ভূষিত ছিল যেটা ঐ যুবকের হৃদয়কে সব ধরণের নিষিদ্ধ করবে। নবী করিম হ্রু যুবকের জন্য আল্লাহর কাছে বললেন, "হে আল্লাহ, তার গুনাহ মাফ করে দাও, তার হৃদয়কে পরিভদ্ধ কর এবং তার যৌনাঙ্গকে রক্ষা কর।"

এরপর কি হতে পারে? তুমি কি মনে কর এসব কিছুর পরেও নিষিদ্ধ বাসনাগুলো তার হৃদয়ে খেকে যাবে অথবা এ কুচিন্তাগুলো তার হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করবে?

তবে বাস্তবতা এবং ফলাফল হলো, "এ ঘটনার পর ঐ যুবক এ ধরণের কোনো কিছু করা থেকে নিজেকে বিরত রাখল!"

# কৃতকার্য নেতার চতুর্থ গোপন বিষয় শান্ত আলাপ-চারিতা এবং মনোযোগী শ্রবণ।

#### এ গোপনীয়তার ভিন্তি

মানুষের যে আচরণটা তার ধীরস্থির আত্মসম্ভণ্টি থেকে উদ্ভূত হয় সেটা অবিরাম এবং স্থায়ী। সম্ভণ্টি, ভাল ব্যবহার এবং মূল্যবোধ কোনো ব্যক্তির মধ্যে রোপন করার কোনো অবকাশ নেই। দ্বিতীয়ত : শাস্ত এবং ভদ্র কথপোকথনের মাধ্যম ব্যতীত কারো মধ্যে ভাল আচার-আচরণ খোদাই করে দেয়া সম্ভব নয়। অথবা শাস্ত এবং ভদ্রোচিত কথোপকথন ছাড়া কোনো নীতিকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

নিশ্চিতভাবে কথোপকথনের সবচেয়ে সম্মানিত এবং সর্বোত্তম পন্থা হলো অপরপক্ষের বক্তব্য আন্তরিক এবং মনোযোগ সহকারে শোনা, যাতে করে অপর পক্ষ তার মতামত প্রকাশের পূর্ণ সুযোগ পায় এবং যে বক্তব্যটা অপর পক্ষ একটি শান্ত ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে সেটা ব্যক্ত করতে পারে। যে বক্তব্যটি একটি হৃদয় লুকিয়ে রাখে সেটা যদি আশ্চর্যজনক অথবা বেমানান হয় সে ক্ষেত্রে বক্তব্যটির বেমানান ক্ষেত্রটি খুঁজে বের করার পন্থা হলো ঐ বক্তব্যটিকে পুরোপুরিভাবে ব্যক্ত করা।

এভাবে কথোপকথন সমস্যার কেন্দ্র বিন্দু এবং বিচ্যুতির শিকড়কে স্পর্শ করবে ফলে কথোপকথন পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা এবং স্থায়ী নিরাময় দ্বারা পরিপূর্ণ হবে যা বয়ে নিয়ে আসবে শান্তি। এ ধরণের বক্তব্যের বদৌলতে সুস্থ এবং প্রাণবন্ত মতামত খারাপ এবং বেমানান মতামতকে দ্রীভৃত করবে। আত্ম পরিতৃপ্ত হবে এবং মানুষের ব্যবহার সুস্থ এবং পরিপক্ক হবে।

স্বভাবের কারণে একজন ব্যক্তি অন্যান্যদের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে জীবন যাপন করতে পারে না। কথোপকথনের ফলশ্রুতিতে হয় ঐক্যমত, ঐক্যমতের পার্থক্য এবং অনৈক্য এর মধ্যে যে কোনো একটি হবে-

إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّك ولِنْ لِكَ خَلَقَهُمْ.

"তবে উহারা নহে, যাহাদিগকে তোমার প্রতিপালক দয়া করেন এবং তিনি উহাদিগকে এজন্যই সৃষ্টি করেছেন।"<sup>২</sup>

আলাপ-আলোচনা বা কথোপকথন হলো বৃদ্ধিজীবীদের জন্য যুক্তিবিদ্যা এবং জ্ঞানী লোকদের জন্য একটি ঐতিহ্য। এটা হলো আলাপ-আলোচনার পক্ষে মানুষের স্মরণীয় দান এবং শিক্ষা ও সচেতনতার জন্য নিয়ম বিজ্ঞানের সবচাইতে উঁচু স্তর।

আলাপ-আলোচনা হলো হৃদয়ে খচিত একটি উৎকর্ণ লিপির মতো।
মানুষের স্বভাবের ওপর এটা একটি স্থায়ী সুফল আনয়ন করে। একজন
ব্যক্তিকে ভাল শ্রোতাতে রূপান্তরিত করে। যে বৈশাদৃশ্য গ্রহণে সমর্থ হয়।
এ বৈসাদৃশ্য অবশ্য মানব স্বভাব থেকেই উদ্ভূত। যখন কোনো ব্যক্তি তার
ভাই এবং সমসাময়িকদের দ্বারা সমর্থিত হয়ে কোনো ইস্যুর সম্মুখীন হয়
তখন আলাপ আলোচনাই ঐ ইস্যুকে প্রত্যেক কোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করার
ক্ষমতা যোগাবে এবং ঐ ব্যক্তিকে পূর্ণতা দান করবে।

মানব জাতির মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি আছে কি? যে দাবি করতে পারে যে, অন্য কারোও মতামত তার দরকার নেই। মানব জাতির সেবা, আদম সন্তানদের মধ্যে সেবা, জ্ঞান এবং বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যিনি সব মানুষকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন। তিনি তাঁকে যারা ভালবাসতেন তাদের বক্তব্য শুনতে পছন্দ করতেন। তিনি বিভিন্ন মানুষের মধ্যে দুর্বল এবং যুবকদের মতের উত্তর দিতেন। বিশেষভাবে যদি তিনি এর মধ্যে উপকার দেখতে পেতেন তাহলে সেক্ষেত্রে তিনি শক্তিশালী এবং বয়োবৃদ্ধদের মতামত আগে শুনতেন।

নেতার জীবনীতে আলাপচারিতার স্থান আল্লাহ নবী করিমকে সম্বোধন করে বলেন-

أَذْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيُ هِيَ الْحُسَنُ إِلَّ مِنْ اللَّهِ عَنْ سَبِيْلِهِ. اَحْسَنُ اللَّهُ عَنْ سَبِيْلِهِ.

<sup>ै.</sup> হুদ (১১ : ১১৯)

"তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে তর্ক করবে উত্তম পন্থায়"। সুতরাং কোনো ডাকে সাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

#### একজন ভাল শ্ৰোতা

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব ক্লুক্লু কর্তৃক বর্ণিত। "আমাকে বলা হয়েছিল যে যখন উৎবাহ ইবনে রাবীয়া, যিনি তাঁর গোত্রের লোকদের মধ্যে মহান এবং জ্ঞানী ছিলেন তিনি কুরাইশদের মধ্যে অবস্থান করছিলেন এবং নবী করিম (সা) একাকী মসজিদে অবস্থান করছিলেন। উৎবাহ বললেন, "হে কুরাইশগণ! আমি কি তাঁর (অর্থাৎ নবী করিম) কাছে যাব এবং কথা বলব?" আমি তাঁর কাছে কিছু প্রস্তাব করব, যেগুলো তিনি গ্রহণ করতে পারেন। কুরাইশগণ এ প্রশ্নের হাঁ৷ সূচক উত্তর দিলেন।

নবী করিম ক্রিয়া-এর সামনে বসার আগ পর্যন্ত উতবাহ উঠে দাঁড়ালেন। বর্ণনাকারী জানালেন উতবাহ তাকে কি বলেছিলেন এবং ধন, রাজত্ব ও অন্যান্য কি কি সামগ্রী তাকে দেয়ার প্রস্তাব করেছিলেন।

যখন উতবাহ তার বক্তব্য শেষ করলেন নবী করিম ক্রিয় বললেন, আবুল ওয়ালিদ! তুমি কি তোমার কথা শেষ করেছ?' তিনি বললেন, আমি শেষ করেছি।' নবী ক্রিষ্ট্র বললেন, 'তাহলে আমি কি বলি সেটা শুন।' সেবলল।, 'আমি শুনব…'

নবী করিম 📆 তখন সবচেয়ে দয়াময় আল্লাহর নামে বললেন-

حَمَّ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ تَانُرِيْلٌ مِّنَ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ ﴿ ﴾ كِتْبٌ فُصِّلَتُ الْيَّهُ قُرْانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ﴿ ٥ ﴾ بَشِيْرًا وَ نَذِيْرًا وَ فَاعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ 8 ﴾ وَقَالُوا قُلُو بُنَا فِنَ آكِنَةٍ مِّنَّا تَدُعُونَا اللّهِ وَفَى الدَّانِنَا وَقُرُ يَسْمَعُونَ ﴿ 8 ﴾ وَقَالُوا قُلُو بُنَا فِنَ النَّاعِيلُونَ ﴿ 9 ﴾ قُلُ اِنْمَا اَنَا بَشَرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَ بَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلُ اِنْنَاعْمِلُونَ ﴿ 9 ﴾ قُلُ اِنْمَا آنَا بَشَرُ مِنْكُمْ لِلْهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوا النَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَ وَالْمَتَغْفِرُوهُ وَ وَمِنْ لَكُمْ لِلْهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوا النَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَا

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup>. নাহল (১৬ : ১২৫)

- ১. "হা মীম।
- ২. পরম করুণাময়, দয়ালু দাতার পক্ষ হতে অবতীর্ণ এক কিতাব।
- ৩. বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে সম্প্রদায়ের জন্য।
- সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। কিন্তু অধিকাংশ লোক মুখ ফিরাইয়া
  নিয়েছে। সুতরাং উহারা শুনবে না।
- ৫. উহারা বলে, তুমি যার প্রতি আমাদিগকে আহ্বান করছ যে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবেদন-আচ্ছাদিত আমাদের কর্ণে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল। সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর এবং আমরা আমাদের কাজ করি।
- ৬. বল, আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষই। আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। অতএব তোমরা তারই পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্য।<sup>8</sup>

নবী করিম এই সূরা তেলাওয়াত করে থেমে থাকলেন এবং উতবাহ তার হাত পিছনের দিকে রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে রস্লের তেলাওয়াত শুনতে তাকলেন। যখন আল্লাহর নবী ক্রি সিজদার আয়াতে পৌছালেন তখন সিজদা দিলেন। তারপর তিনি বললেন, 'আবুল ওয়ালিদ যা তেলাওয়াত করেছি সেটা কি তুমি শুনেছ? উত্তরে সে বলল, 'হাঁ তখন নবী করিম ক্রি তাকে বললেন, 'এখন এ ডাকে সাড়া দেবে কি দেবে না সেটা তোমার নিজের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে।

তারপর উতবাহ তার সঙ্গীদের কাছে গেল এবং তাদের মধ্যে কয়েকজন বলল, 'আমরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে পারি যে, উতবাহ আমাদের সঙ্গ ছাড়ার আগে যে রকম ছিল সেটা থেকে তার মধ্যে পরিবর্তন এসেছে।' যখন সে অন্যান্য সাথি সাথে বসল তখন তারা জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার?' তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>. ফুসি্সলাত (৪১ : ১-৬)

ব্যাপারটা হলো আমি এখন এমন কিছু শুনেছি যেটা আমি আগে কখনও শুনিনি। এটা হঠকারিতা, ম্যাজিক ও ভবিষ্যতবাণী এর কোনোটাই না। হে কুরাইশগণ! আমাকে অনুসরণ কর এবং এ ব্যাপার আমার হাতে ছেড়ে দাও। ঐ মানুষটিকে তার বাণী নিয়েই থাকতে দাও। আমি শপথ করে বলতে পারি যে, তাঁর কখা থেকে আমি যা পেয়েছি সেটার একটা বিরাট প্রভাব আছে।

## পিছনের উদাহরণকে নিয়ে ধ্যান ধারণা

এ উদাহরণটা এমন সংকেত বহন করে যেটা ক েথাপকথন এবং শিষ্টাচারের সাথে সম্পর্কিত...

দয়াশীল নেতা নবী ত্রু উতবার কথা মনেযোগ দিয়ে শুনলেন। উতবা একটি দীর্ঘ সূচনার অবতারণা করেছিলেন। তবে এটা তাঁর প্রধান বক্তব্য হবে বলেই আশা করা হয়েছিল। এ দীর্ঘ সূচনার পর উতবা বললেন, "আমি আপনার কাছে কিছু প্রস্তাব উত্থাপন করব। "নেতা নবী (সা) উতবার কথার শান্তভাবে এবং দয়ার সাথে শুনলেন। উতবা যখন তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন তখন নবী করিম ক্রু তাঁর বক্তব্য দেয়ার জন্য তাড়াহুড়া করলেন না; বরং তিনি উতবাকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন কিনা।

যখন রসূল করীম ক্রি নিশ্চিত হলেন যে উতবা তাঁর কথা শেষ করেছেন তথন তিনি উতবার প্রস্তাবের উত্তরে ক্রআন তেলাওয়াত শুরু করলেন। তিনি কুরআন তেলাওয়াতটা পছন্দ করলেন। কারণ এর বাণী হলো সবচাইতে অলঙ্কারপূর্ণ, সুন্দর এবং আনন্দ উপভোগ করার মতো। রসূল তাঁর চমৎকার কণ্ঠে তেলাওয়াত চালিয়ে যেতে থাকলেন যার ফলপ্রুভিতে হৃদয় সমর্পণ করে এবং আত্মা শান্তি পায়। তিনি শুধুমাত্র ক্রআন তেলাওয়াত করলেন এবং এর সাথে একটি অক্ষরও যোগ করলেন না। এরপর নবী করিম ক্রিট্র উতবাকে বললেন, "হে আবু আল-ওয়ালীদ! আমি কি বলেছি সেটা কি তুমি শুনেছ?" উতবা উত্তরে বললেন, "হাা শুনেছি।" অতঃপর মহানবী উতবাকে বললেন, "এখন এ ধর্মকে গ্রহণ করা অথবা প্রত্যাখ্যান করার পূর্ণ স্বাধীনতা তোমার আছে। তুমি বলেছ আমি শুনেছি।

আমি বলেছি, যেহেতু শুনেছ এখন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের ভার তোমার ওপর। সবকিছু তোমার সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে।"

কথোপকথনের এ উন্নত ধরণ উতবাকে একজন ভাল শ্রোতায় রূপান্তরিত করেছিল। সূতরাং এটা কোনো অবাক হওয়ার ব্যাপার নয় যখন উতবা তার সম্প্রদায়ের কাছে ফেরত গিয়েছিলেন তখন তারা বলেছিলেন, "হে আবুল ওয়ালীদ তিনি (নবী) তোমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছেন।"

#### নেতার জীবনীতে একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য

নবী ক্রিল্র -এর জীবনী পড়ার সময় তুমি দেখতে পাবে যে, তিনি খুব ভাল শ্রোতা ছিলেন। যিনি তাঁর সাহাবীদের মধ্যে বিশেষ ব্যক্তিদের কথা যেভাবে শুনতেন ঠিক একইভাবে তিনি সাধারণ স্তরের জনগণের কথাও শুনতেন। তিনি তাঁর চরম শক্রদের কথা যেভাবে শুনতেন একইভাবে তাঁর পত্নীদের মধ্যে সবচাইতে প্রিয় পত্নীর কথাও শুনতেন। এ দয়ালু শিক্ষক নবী ক্রিল্র - এর জীবনী পড়ার সময় তোমরা কখনই দেখতে পাবে না যে, কোনো ব্যক্তি সে অজ্ঞ, শক্র অথবা এমন কোনো ব্যক্তি হোন না কেন যিনি ইসলামকে বিদ্রুপ করেন তার বক্তব্য শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত নবী (সা) তাকে তার বক্তব্য প্রদানে বাধা দিয়েছেন।

#### তার্কিক এবং শ্রোতা

ইউস্ফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের সূত্রে বর্ণিত আছে। "খাওলাহ বিনতে আলাবাহ, আউস ইবনে আল-সামিতের পত্নী এবং প্রসিদ্ধ সাহাবী উবাদাহ ইবনে আল-সামিত বলেছিলেন, আমার স্বামী (অর্থাৎ আউস) ঘরে প্রবেশ করে রাগতস্বরে আমার সাথে কোনো ব্যাপারে কথা বললেন এবং আমি তার কথার উত্তর দিলাম। তিনি আমাকে বললেন, "তুমি আমার মায়ের পিছনের দিকের মত।" তারপর তিনি তার সঙ্গীদের সাথে দেখা করতে গেলেন। ফিরে আসার পর তিনি আমার সাথে যৌনমিলনে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তবে আমি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম। আমাদের মধ্যে একটি তুমুল তর্কাতর্কি হলো এবং আমি তাকে তর্কে হারিয়ে দিলাম ঠিক যেমন একজন মহিলা একজন দুর্বল মানুষকে হারিয়ে দেয়। আমি বললাম, 'খাওলার আত্মা যাঁর হাতে আমার প্রাণ সে আলাহর নামে

বললাম, যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমাদের তর্কের নিরসণ না করেন সে পর্যন্ত তুমি আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

সূতরাং স্বামীর কারণে আমাকে যে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল সেটা জানাতে আমি নবী করিম ক্রিন্ত্র-এর শরণাপন্ন হলাম। তিনি বললেন, তিনি তোমার স্বামী এবং মামাতো ভাই। তার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে চলো এবং তার সাথে সসম্পর্ক বজায় রাখ।

খাওলাহ বললেন, 'আল্লাহর বাণী নাযিল হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি নাছোড়বান্দা ছিলাম। আল্লাহ অবশ্যই সেই মহিলার আকৃতি শুনেছিলেন এবং গ্রহণ করেছিলেন। সে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে (আল্লাহর সাথে) খেসারতের আয়াত নাযিল হওয়া পর্যন্ত তার স্বামীর ব্যাপারে কাকৃতি মিনতি করেছিলেন।

নবী করিম বললেন, 'তাকে একটি ক্রীতদাস মুক্ত করার আদেশ দাও।' তাঁর স্ত্রী বললেন, 'আমি শপথ করে বলছি যে, মুক্তি দেয়ান মত তার কোনো ক্রীত দাস নেই'। তারপর তিনি বললেন, 'তার উচিত হবে দুই মাস উপূর্যপরি সাওম পালন করা, জবাবে তার স্ত্রী বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল, তিনি একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষ যিনি সাওম পালন করতে পারবেন না।' তিনি বললেন, 'সে ষাটজন অভাবী মানুষকে খাবার দিক।' উত্তরে আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল, তার কাছে এমন কিছুই নেই যার দারা সে ষাটজন অভাবী মানুষের খাওয়ার জোগাড় করতে পারবে।

তিনি (নবী) বললেন, "আমরা তাকে খেজুরের একটি কাধি দিয়ে সাহায্য করব। খাওলাহ বললেন, "হে আল্লাহর নবী আমি তাকে আরোও একটি খেজুরের কাধি দিয়ে সাহায্য করব।" তিনি বললেন, "ভালই হলো, তাহলে তাকে পরোপকারের উদ্দেশ্যে এটা করতে বল।"

ভাইয়েরা তোমরা কি লক্ষ্য করেছ ঐ মহিলার নালিশ এবং তার স্বামী সম্পর্কে বর্ণনা নেতা নবী ক্রিক্স কত মনোযোগ সহকারে শুনেছেন? সে তার স্বামীর জন্য যেসব ভাল কাজ করেছে সেগুলো এবং তার স্বামী তার প্রতি কি কি ভুল আচরণ করেছে সেগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন।

<sup>ి.</sup> আল-মুজাদালাহ (৫৮ : ১)

<sup>ै.</sup> जुनान **जान कृ**वता निम वांग्रहाकी हामीज नः ১৪২৭১

তারপর তিনি (অর্থাৎ নবী) ঐ মহিলাকে শান্ত হতে নির্দেশ দিলেন এবং এরপর তার স্বামীকে যে খেসারত দিতে হবে সে প্রসঙ্গের দিকে শান্ত এবং দয়াপরবশ হয়ে ক্রমান্বয়ে জ্ঞাসর হলেন।

এরপর তিনি (নবী) খেজুর দিয়ে ঐ স্বামীকে তাঁর সাহায্যের কথা বললেন এবং তিনি ঐ মহিলার প্রশংসা করলেন যিনি তার গরিব স্বামীর সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছিলেন। এই কথপোকথনের জন্য কতটুকু সময়ই বা ব্যয়িত হয়েছিল। আলাপ-আলোচনাকে কার্যকরী করার জন্য এটাই সর্বোৎকৃষ্ট পস্থা।

প্রিয় পাঠক, আমি আশা করি আপনারা নৈতিক ব্যাপারে এ বর্ণনাটা ধৈর্য সহকারে শেষ পর্যন্ত পাঠ করবেন:

আয়েশা শ্রান্থী কর্তৃক বর্ণিত আছে, "এগারোজন মহিলা এক জায়গায় একত্রিত হলেন এবং এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হলেন যে, তারা তাদের স্বামী সম্পর্কে কোনো খবর গোপন করবেন না।

- ১. প্রথম মহিলার ভাষ্য হলো, "আমার স্বামী হলো পাহাড়ের চূড়ায় রক্ষিত একটি শুকনা দুর্বল উটের গোস্তের মতো। এই পাহাড়ে আরোহণ করা না সহজ, না উটের গোস্ত চর্বিযুক্ত যাতে করে একজন ঐ গোস্ত সংগ্রহ করার কষ্ট করবে।"
- ২. দিতীয়জনের ভাষ্য হলো, "আমি আমার স্বামীর খবর বলব না। আমার ভয় হয় য়ে, আমি তার বর্ণনা বলে শেষ করতে পারব না। কারণ আমি যদি তার বর্ণনা শুরু করি তাহলে আমাকে তার সমস্ত দোষ এবং খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করতে হবে।
- ৩. তৃতীয় মহিলা বললেন, "আমার স্বামী, 'লাদু'! আমি যদি তার বর্ণনা দেই (এবং সে যদি এটা শুনতে পায়) তাহলে সে আমাকে তালাক দেবে। এবং আমি যদি চুপ থাকি তাহলে সে আমাকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখবে—অর্থাৎ আমাকে তালাকও দেবে না অথবা পত্নীর মর্যাদাও দেবে না।
- চতুর্থজন বললেন, আমার স্বামী হলেন মেজাজের দিক থেকে সহনীয়তিহামার রাতের মত, যে রাত না ঠাণা না গরম; আমি তার ভয়ে
  ভীতও নই অথবা দাম্পত্যে অসুখীও নই'

- ৫. পঞ্চমজন বললেন, আমার স্বামী যখন ঘরে প্রবেশ করেন তখন তাকে চিতাবাঘের মত দেখায় যিনি প্রচুর ঘুমান। আবার যখন বাইরে যান তখন তাকে তার সাহসিকতায় সিংহের মতো দেখা যায় এবং তিনি যেটা একবার কাউকে দিয়ে ফেলেন তখন সেটা আর ফেরত চান না।
- ৬. ষষ্ঠজন বললেন, যদি আমার স্বামী খাওয়া শুরু করে তাহলে সে থালা শৃন্য করে অতিরিক্ত খায় এবং যদি সে পানাহার করে তবে সে কিছুই অবশিষ্ট রাখে না। যদি সে ঘুমায় তাহলে সে একলা আমাদের কম্বলের নিচে গড়াগড়ি দেয় এবং আমার অনুভূতি বোঝার জন্য করতল দিয়ে আমাকে স্পর্শ করেন।
- পশুমজন বললেন, আমার স্বামী একজন কু-কর্মকারী অথবা দুর্বল বা বোকা। সব দোষগুলিই তার মধ্যে বিদ্যমান। সে তোমার মাথা অথবা শরীর অথবা এ দুটোই জখম করতে পারে।
- ৮. অন্টমজন বললেন, আমার স্বামীর শরীর খরগোশের মত নরম যেটার গন্ধ যারনাবের মতো (এক রকম গন্ধযুক্ত ঘাস)।
- ৯. নবমজন বললেন, আমার স্বামী একটি লম্বা পিলারের মতো সে তার তরবারী বহন করার জন্য চামড়ার সরু ফালি পরিধান করে থাকে, তার বাসা ছিল গোত্রের অন্যান্য মানুষের বাসার কাছে। যারা তার সাথে সহজেই পরামর্শ করতে পারত।
- ১০. দশমজন বললেন, আমার স্বামী মালিক এবং তিনি কি ধরনের লোক? আমি তার সম্পর্কে যাই বলিনা বা করিনা কেন মালিক হলো তার চাইতে মহান। তার সম্পর্কে আমার মনে যে প্রশংসাগুলো আসতে পারে সেগুলোর উর্দ্ধে। তার অধিকাংশ উটগুলোকেই বাড়িতে রাখা হয় (অতিথিদের জন্য জবাই করার উদ্দেশ্যে) এবং গুটি কয়েক উটকে চরণভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়। যখন উটগুলি বাঁশি অথবা চাকের শব্দ গুনে তখন তারা বুঝতে পারে যে অতিথিদের জন্য তাদেরকে জবেহ করা হবে।
- ১১. একাদশজন বললেন, আবু যার হলেন আমার স্বামী এবং আমি তার সম্পর্কে কিই বা বলব? তিনি আমাকে প্রচুর অলঙ্কার দিয়েছেন। অলঙ্কারের কারণে আমার কান পরিপূর্ণ এবং আমার বাহু মোটা হয়ে

গিয়েছে অর্থাৎ আমি মুটিয়ে গিয়েছি। তিনি আমাকে সম্ভুষ্ট করেছেন এবং আমি এত সুখী হয়েছি যে, আমি গর্ব অনুভব করি। আমার সে পরিবারে জন্ম হয়েছিল সেটা শুধুমাত্র ভেড়ার মালিক ছিল এবং দারিদ্রোর মধ্যে জীবন যাপন করছিল। বিবাহ সূত্রে তিনি আমাকে একটি সম্মানিত পরিবারে নিয়ে আসলেন যাদের ঘোড়া এবং উট ছিল। যারা শস্য মাড়াত এবং পরিষ্কার করত। আমি যাই বলিনা কেন সে আমাকে গালমন্দ অথবা অপমান করত না। আমি যখন ঘুমাই তখন সকালে অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমাই এবং যখন আমি পানি অথবা দুধ পান করি তখন আমি পরিপূর্ণভাবেই পান করি।

আবু যারের মা সম্পর্কে এরপ বলা যায়: তার ব্যাগগুলি সব সময়ই খাদ্য সামগ্রী দ্বারা পরিপূর্ণ থাকত এবং ঘর ছিল বড়। আবু যারের পুত্র সস্তানের বিছানা ছিল নাংগা তরবারী এবং চার মাসের শিশুর বাহুর মতো সঙ্কীর্ণ। আবু যারের কন্যা সস্তান সম্পর্কে বলতে হয়: তিনি তাঁর মা-বাবার প্রতি অনুগত ছিলেন। তার শরীরটা ছিল মোটা এবং সুঠাম যেটা তার স্বামীর অন্যান্য স্ত্রীর ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আবু যারের ক্রীতদাসিনী সম্পর্কে কি বলা যায়? সে আমাদের গোপন কথা কারো কাছে ব্যক্ত না করে নিজের মধ্যে ধারণ করে। আমাদের খাদ্য সামগ্রী নষ্ট করে না এবং উচ্ছিষ্ট জিনিস ঘরে সবখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখে না।

একাদশ মহিলা আরো বললেন, একদিন ঘটনা এমন ঘটল যে, যখন পশুদের দুধ দোয়ানো হয় তখন আবু যার বাইরে গিয়েছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, একজন মহিলার চিতাবাঘের মতো দুই ছেলে তার দুটি স্তন নিয়ে খেলা করছিল। (তাকে দেখে) তিনি আমাকে তালাক দিলেন এবং তাকে বিয়ে করলেন। এরপর আমি একজন সম্রাস্ত লোককে বিয়ে করি যিনি দ্রুতগামী অক্লান্ত ঘোড়ায় চড়তেন এবং তার হাতে বর্শ রাখতেন। তিনি আমাকে অনেক কিছু দিয়েছিলেন, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল সবরকমের গবাদি পশুর একটি করে জোড়া এবং আমাকে বললেন হে উম্মে যার, এটা খাও এবং তোমার আত্মীয়দের খাদ্য সামগ্রী দাও।

তিনি আরোও বললেন, আমার দ্বিতীয় স্বামী আমাকে যা যা দিয়েছিলেন আবু যারের সবচাইতে ছোট বাসন কোসনও পূর্ণ করতে পারেনি। আয়েশা তখন বললেন, আল্লাহর রসূল্ ক্রিষ্ট্র আমাকে বলছিলেন। আবু যারের সাথে তার স্ত্রী উন্মে যারের যে রকম সম্পর্ক, আমার সাথে তোমার ঠিক ঐ রকম সম্পর্ক।

প্রিয় পাঠক, আপনারা কি এ দীর্ঘ আলোচনা এবং চমৎকার বক্তৃতা অথবা বাধা ছাড়া পুরো বক্তৃতাটা শুনেছেন। এ কথাগুলির বিপরীত তার প্রতিক্রিয়া ছিল ভাল মেজাজ ও খাটি হৃদয়বান মানুষের প্রতিক্রিয়ার মতো।

দৈনন্দিন জীবনে শ্রবণকে যদি শিল্প বলে বিবেচনা করা হয় তাহলে দাম্পত্য জীবনে এর গুরুত্ব হয়ে উঠে। তুমি সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে যে, ঘর ও পরিবারগুলোর মধ্যে ধ্বংসের প্রবণতা আছে সেগুলোতে ভাল শ্রবণ ও মনোযোগের কলা-কৌশলের ক্ষেত্রে ঘাটতি আছে।

#### এ হাদীসের ক্ষেত্রে হাফিজ ইবনে হাজারের ব্যাখ্যা

এগারোজন মহিলা এক জায়গায় একত্রিত হয়ে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হলেন যে, তারা তাদের মনের গভীর থেকে স্বামী সম্পর্কে সত্যটা বলবে। তারা কোনো কিছু লুকাবে না। তারা একে অপরের সাথে সততা বজায় রাখবে এবং তাদের স্বামী সম্পর্কে কোনো কিছু গোপন করবে না।

প্রথম মহিলা বললেন, আমার স্বামী হলো পাহাড়ের চূড়ায় রক্ষিত একটি শুকনা, দুর্বল উটের গোস্তের মতো। এ পাহাড়ে আরোহন করা না সহজ, না উটের গোস্ত চর্বিযুক্ত যাতে করে একজন ঐ গোস্ত সংগ্রহ করার চেষ্টা করবে।

আমার স্বামী খুবই শুকনা। তার শারীরিক দুর্বলতার কারণেই অন্যান্যরা স্বামীকে তাদের বাড়িতে নিতে পারে না। এ মহিলার কথার অর্থ হলো তার স্বামী অতিশয় শুকনা এবং তার মধ্যে সহৃদয়তার ঘাটতি আছে। অধিকন্তু সে উদ্ধৃত এবং চরিত্রের দিক থেকে বজ্জাত। এসবের মাধ্যমে এ মহিলা তার স্বামীর দুর্দশার ব্যাপ্তি এবং তার প্রতি ঘৃণার চিত্র তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয় মহিলা বললেন, আমি আমার স্বামীর চরিত্রের বর্ণনা দেব না। আমি তার অর্থহীন এবং বাজে কথা ফাস করে দেব না।

<sup>&</sup>lt;sup>৯</sup>. আল-বুধারী তার সাহীহতে (Sahih)-এর উল্লেখ করেছেন : হাদীস নং ৪৯০৭

আমার ভয় হয় যে, আমি তার বর্ণনা বলে শেষ করতে পারব না। কারণ এটা দীর্ঘ এবং অঢেল।

কারণ হলো, যদি আমি তার বর্ণনা দেই তাহলে আমি তার সব দুর্বলতা এবং খারাপ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করব। আল-বুযারা তার স্বামীর শরীরের স্নায়ু এবং শিকার একটি জটিল পাকের কথা উল্লেখ করেছেন যেটা একটি স্কীতির সৃষ্টি করেছে। যাহোক বুঝায় তার স্বামীর চরিত্রের অসংখ্য দোষ এবং গোপনীয়তা সম্পর্কে বলেছেন।

তৃতীয় মহিলা বললেন, আমার স্বামী অতিরিক্ত লামুটা: সে লম্বা তবে অপদার্থ। তিনি বললেন, আমি যদি তার দোষগুলি উল্লেখ করি এবং সে যদি জানতে পারে তাহলে সে আমাকে তালাক দেবে। আমি যদি চুপচাপ থাকি। তাহলে আমি পত্মী বা তালাকপ্রাপ্ত কোনোটাই থাকব না। আল-ব্যারার সাথে স্বামীর দুর্ব্যবহার এবং সে যদি তার শোচনীয় অবস্থার কথা স্বামীকে বলত তার পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীর অসহিষ্ণুতার কথা তিনি ব্যক্ত করেন। আল-ব্যারার এটা জানা ছিল যে, যদি সে একবারের জন্য হলেও স্বামীর কোনো দোষের কথা উল্লেখ করে তাহলে স্বামী তাকে তালাক দেবেন। এ মহিলা তালাক পছন্দ করেন না। কারণ তিনি তার স্বামীকে পছন্দ করেন। অতঃপর দ্বিতীয় বাক্যে তার নিম্পুনতা এবং এরকম শোচনীয় অবস্থায় তার ধৈর্যের কথা উল্লেখ করেন।

চতুর্থজন বললেন, আমার স্বামী হলেন মেজাজের দিক থেকে সহনীয় তিহামার রাতের মত: না গরম না ঠাডা। আমি তার ডয়ে ভীতও নই অথবা দাস্পত্য জীবনে অসুখীও নই। তার কথার অর্থ হলো, তার স্বামী আল-বুযারীর কোনো ক্ষতি করেন না। বিপরীতে এ মহিলা তার স্বামীর সাথে একটি আরামদায়ক এবং মধুর জীবন যাপন করছে। আমার স্বামী সংযত। তিনি অল্পতেই রাগম্বিত হন না এমনকি তিনি অস্থিরমতিও নন। আমি তার সাথে নিরাপদ এবং তার সৃষ্ট সমস্যায় ভীত নই। সে আমার সাথে জীবন যাপনে বিরক্ত বোধ করে না। আমি তার সাথে একটি আরামদায়ক জীবন যাপন করছি, যেটার সাথে তিহামার বাসিন্দাদের রাত্রি যাপনের তুলনা চলে।

পঞ্চমজন বললেন, আমার স্বামী যখন ঘরে প্রবেশ করেন তখন তাকে চিতাবাঘের মতো মনে হয় এবং যখন বাইরে যান তখন তাকে সিংহের মত

মনে হয়। এ কথার দ্বারা তিনি বোঝাতে চান যে, তার স্বামী একটি চিতাবাঘের মত যেটা প্রচুর লাফায়। আল বুযারা বলতে চান যে, যখন তার স্বামী ঘরে ফিরেন তখন তিনি চিতা বাঘের মতো স্ত্রীর কাছে যান এবং যখন তিনি ঘরের বাইরে যান তখন তার সাহসিকতায় সিংহের মতো দেখা যায়।

পঞ্চমজন বলতে চান যে, তিনি তার স্বামীর কাছে পুবই প্রিয় এবং যখন তার স্বামী তাকে দেখে তখন সে স্থির থাকতে পারে না এবং তিনি যেটা একবার কাউকে দিয়ে ফেলেন তখন সেটা আর ফেরত চান না। এ মহিলার কথা অনুযায়ী তিনি খুবই দয়ালু এবং যদি কোনো জ্ঞিনিস ঘর থেকে হারিয়ে যায় তাহলে তিনি সেটার আর কোনো খোঁজ করেন না। বাসায় অস্বস্থিকর কিছু দেখলে তিনি সেটা নিয়ে তর্কাতর্কি করেন না; বরং সেটাকে আমলে না নিয়ে মাফ করে দেন।

ষষ্ঠজন বললেন, যদি আমার স্বামী খাওয়া শুরু করে তাহলে সে থালা শূন্য করে অতিরিক্ত খায় এবং যদি সে পানাহার করে তবে সে কিছু অবশিষ্ট রাখে না। যদি সে ঘুমায় তাহলে সে একলা আমাদের কদলের নিচে গড়াগড়ি দেয় এবং আমার অনুভূতি বোঝার জন্য করতল দিয়ে আমাকে স্পর্শ করে না। এ মহিলা বলতে চান যে, তার স্বামী প্রচুর পরিমাণে খায়, বিভিন্ন জাতের খাবার একসাথে মিশিয়ে নেয় এবং একটুও অবিশষ্ট রাখে না। যদি সে পানাহার করে তাহেল সে পাত্রে যা আছে সেটা সে নিঃশেষ করে ফেলে। যদি সে ঘুমায় তবে নিজে আমাদের কদলের নিচে গড়াগড়ি দেয়। যখন সে ঘুমায় তখন সে নিজেকে কাপড় দিয়ে মুড়ে নেয় এবং গুটি শুটি মেরে থাকে। সে তার পত্মীকে পরিহার করে চলে, যে কারণে এ মহিলা খুবই দুঃখিত।

এবং আমার অনুভূতি বোঝার জন্য করতল দিয়ে আমাকে স্পর্শ করেন না। তার পত্মী দৃঃখিত অথবা অসুখী এটা বোঝার জন্য স্বামী হাত প্রসারিত করে না। সূতরাং এ মহিলা তার স্বামীকে স্নেহময়ী স্বামী হিসাবে আখ্যায়িত করেন নি এবং যদি এ মহিলাকে অসুস্থ দেখায় এই স্বামী অবস্থা বোঝার জন্য তার হাত প্রসারিত করে না যেটা সব স্ত্রী বা পত্মীর অভ্যাস। অথবা এ মহিলা বলতে চেয়েছে যে, স্বামী তাকে আদর করে না অথবা তার কাছে আসে না। দুষ্টামী, নির্দয়তা, ক্ষুধা, অবজ্ঞা এবং স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার এ শব্দের মাধ্যমেই এ মহিলার স্বামীর বর্ণনা দিতে হয়। সপ্তমজন বললেন, আমার স্বামী একজন কু-কর্মকারী অথবা দুর্বল বা বোকা যে সব সময়ই তার নিজস্ব ব্যাপার নিয়ে অভিভূত থাকে।

সব ধরনের দোষগুলিই তার মধ্যে বিদ্যমান। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে সকল অর্থাটি উপাদানগুলি থাকে তার সব কয়টাই তার মধ্যে উপস্থিত। সে তোমার মাথা অথবা শরীর অথবা এ দুটোই জখম করতে পারে। অর্থাৎ সে একজনকে প্রচন্ডভাবে মারধাের করে এবং যখন সে মারধাের করে তখন তোয়াক্কা করে না একজন ব্যক্তির শরীর সে কি ধরনের জখম করল। অষ্টম মহিলা বললেন, আমার স্বামীর শরীর খরগােশের মতাে নরম যেটার গন্ধ যায়নাবের মতাে। আয যুবায়ের ইবনে বাক্কার তার বর্ণনায় এটা সংযাজন করেছেন: এবং আমি তাকে সবসময় পরাভূত করি। তবে সে অন্যান্যদের পরাভূত করে।

খরগোশের মত নরম: অর্থাৎ তার স্বামীর আচার ব্যবহার খুবই ভাল এবং পত্মীর প্রতি ব্যবহারে সে খুবই দয়ালু। যেটাকে খরগোশের শরীর স্পর্শ করার সাথে তুলনা করা যায়। তুমি যদি খরগোশের পিঠে হাত রাখ তাহলে তুমি দেখবে যে পিঠটা খুবই মসূণ।

এবং তার শরীর থেকে যায়নাবের গন্ধ বের হয়। যায়নাব অর্থ হলো সৃগন্ধীযুক্ত চারাগাছ। তার কথার অর্থ হলো অতিরিক্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং সুগন্ধি ব্যবহারের কারণে তার শরীরে একটি সুগন্ধ আছে।

অষ্টমজন আরোও উক্তি করলেন: আমি তাকে সব সময় পরাভূত করি তবে তিনি অন্যান্যদেরকে পরাভূত করেন। তিনি উল্লেখ করলেন স্বামীর সাথে তার সুসম্পর্ক ছিল, পাত্মীর প্রতি তার ধৈর্যশীলতাও ছিল। মুওয়াবিয়াহ ব্যাপারটাকে এভাবে উল্লেখ করেছেন। মহিলারা সম্ভান্ত ব্যক্তিদেরকে চরিত্রের দিক থেকে পরাজিত করে তবে দৃষ্ট লোকেরা তাদেরকে পরাজিত করে। এটা প্রমাণ করে যে, স্বামীর মহানুভতা সুন্দর গুণাবলির কারণেই স্ত্রী তাকে পরাভূত করেতে সক্ষম হয়েছে। স্বামীর দুর্বলতার কারণে স্ত্রী তাকে পরাভূত করেছেন এ কথাটা ঠিক নয়।

নবম মহিলা বললেন, আমার স্বামী হলেন একটি লম্বা খাম্বা (Pillar) একটি ইমারত এবং এটা শক্তিশালী করার জন্য পিলারের প্রয়োজন হয়। সূতরাং সে তার গোত্রের জন্য একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব।

দৈহিক উচ্চতা : তার লম্বা গঠনের কারণে একটি লম্বা তরবারীর বেল্ট বহন করতেন।

প্রচুর ছাই: তার দয়াশীলতা এবং অতিথি পরায়ণতার কারণে তার ঘরে। প্রচুর রান্না-বান্না হতো । এ কারণে প্রচুর পরিমাণে ছাই জমা হতো ।

তার বাসা ছিল গোত্রের লোকের কাছে: তার বাসা গোত্রের লোকের বাসার কাছে হওয়াতে তার সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছিল। একজন ব্যক্তি দয়ালু না হলে তার কাছাকাছি কেউ থাকে না।

দশম জন বললেন, আমার স্বামী মালিক এবং তিনি কি ধরনের লোক? আমি তার সম্পর্কে যাই বলি বা করি না কেন মালিক হলো তার চেয়ে মহান। এর অর্থ হলো তার এমন কিছু গুণাবলি আছে যেগুলো উল্লেখকৃত গুণাবলির চেয়েও শ্রেয়।

তার বেশির ভাগ উটগুলোই বাড়িতে রাখা থাকে দুধ দোয়ানোর এবং পানীয় তৈরির জন্য। গুটিকয়েক উটকে চারণভূমিতে নেয়া হয়। যদি কোনো অতিথির আগমন হয় সে কারণে অতিথি আপ্যায়নের জন্য উটগুলোকে বাসায় রাখা হয়। যখন উটগুলো বাশি অথবা ঢাকের শব্দ শুনে তখন তারা বৃঝতে পারে যে, অতিথিদের জন্য তাদেরকে জবেহ করা হবে। যখন মাদা উটগুলি ঢাকের শব্দ শুনে অতিথি আগমনে বাঁচানো হয় তারা নিশ্চিত হয় যে, তাদেরকে জবাই করা হবে।

একাদশ মহিলা হলেন, উদ্মে যার বিনতে উকামিল ইবনে সাইদাহ তার স্বামী হলেন আবু যার। তিনি আমাকে প্রচুর অলঙ্কার দিয়েছেন অলঙ্কারের কারণে আমার কান পরিপূর্ণ। স্বর্ণ এবং মুক্তা দ্বারা সে আমার কান দুটো পূর্ণ করেছে।

এবং তিনি আমাকে সম্ভুষ্ট করেছেন এবং আমি এত সুখী হয়েছি যে, আমি গর্ব অনুভব করি। এ কথাটার অর্থ হলো তিনি আমাকে মহান করেছেন এবং আমি নিজেকে মহান ব্যক্তি হিসাবেই দেখি।

আমার যে পরিবারে জন্ম হয়েছিল সেটা শুধুমাত্র শুড়োর মালিক ছিল এবং দারিদ্যের মধ্যে জীবন যাপন করছিল। যার অর্থ হলো তারা কিছুটা কষ্টে জীবন যাপন করছিল।

বিবাহ সূত্রে তিনি আমাকে একটি সম্মানিত পরিবারে নিয়ে আসলেন যাদের ঘোড়া এবং উট ছিল। ঘোড়া এবং উটের উপস্থিতি প্রাচুর্য এবং সম্মানের প্রতীক।

শষ্য মাড়ানো এবং পরিষ্কার করা:

এই পরিবারটি শস্য মাড়াত এবং পরিষ্কার করত। তিনি বোঝাতে চান যে, এ পরিবারটি চারা রোপন করত। শস্য পরিষ্কার করা: অর্থ হলো খড় থেকে শস্যকে আলাদা করা।

আমি যাই বলিনা কেন সে আমাকে গালমন্দ অথবা অপমান করতো না। সে আমার মতামতকে প্রত্যাখ্যান অথবা এর খুত খুজতো না। বরং সে এটা গ্রহণ করত এবং এটাকে ভাল বলেই বিবেচনা করত।

আমি যখন ঘুমাই তখন সকালের অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমাই: আমি দিনের আগমন পর্যন্ত ঘুমাই। সে বোঝাতে চায় যে, তার দাস-দাসী আছে যারা অসুবিধা এবং কর্তব্যের প্রতি নজর রাখে এবং যখন আমি পানি অথবা দুধ পান করি তখন পরিপূর্ণভাবেই পান করি। সে যে পর্যন্ত আরোও পান করতে পছন্দ করবে না সে পর্যন্ত পান করে যায়।

আবু যারের মা এবং আবু যারের মায়ের প্রশংসার একজন কি বলতে পারে? তার নিজের ব্যাগ গুলি সব সময়ই খাদ্য সামগ্রী দ্বারা পরিপূর্ণ থাকত। উকুম অর্থ হলো বাসা-বাড়ির মালামাল বহনের জন্য যে পাত্র ব্যবহার করা হয়। রাদাহ অর্থ হলো : বড় এবং মহান। আর তারা ছিল সুবৃহৎ। এটা খুবই প্রশস্ত যেটার অর্থ হলো সম্পদ এবং বিলাস।

আবু যারের পুত্র: আবু যারের পুত্র সম্পর্কে একজন কি বলতে পারে। তার বিছানা ছিল নাংগা তরবারির মতো সঙ্কীর্ণ। তার ঘুমানের বিছানা ছিল ছোট। ধারালো তরবারির মতোই এটা হান্ধা।

আবু যারের কন্যা সম্ভান সম্পর্কে বলতে হয়: তিনি তার মা-বাবা উভয়ের প্রতিই অনুগত ছিলেন এবং যেটা তার প্রতিবেশীদের ঈর্ষার উদ্রেক করে। তার সৌন্দর্য। সুন্দর চাহনী, স্বভাব এসবের জন্য তার প্রতিবেশীরা ঈর্ষান্বিত।

আবু যারের ক্রীতদাসিনী সম্পর্কে কি বলা যায়? সে আমাদের গোপন কথা কারো কাছে ব্যক্ত না করে নিজের মধ্যে ধারণ করে। সে বাসার খবর বাইরে ছড়ায় না এবং বাসার কোনো গোপনীয়তা নষ্ট করে না এবং সে আমাদের খাদ্য সামগ্রী নষ্ট করে না এবং খাদ্য হিসাবে যেগুলো আছে সে সেগুলো নষ্ট করে না এবং উচ্ছিষ্ট জিনিস ঘরের সবখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখে না। সে বাসাটার যত্ম নেয়। পরিষ্কার করে ময়লা-আবর্জনা ঝাড়ুদেয়। এবং অন্যত্র সরিয়ে ফেলে। সে পাখীর বাসার আকারের মতো ময়লা-আবর্জনা আমাদের বাসায় জমা হতে দেয় না।

যে পাত্রতে মাখন তৈরি করা হয় সেটা আবু যার বাইরে যাওয়ার সময় নড়ছিল। মাখন তোলার জন্য যে দুধের পাত্র সেটা নড়ছিল এবং তার একজন মহিলার সাথে দেখা হলো, যার চিতা বাঘের মতো দুটি ছেলেছিল, যারা তার স্তন নিয়ে খেলা করছিল। দুটো হাতল দিয়ে খেলে সে এটাই বোঝাতে চেয়েছিল যে সে বয়সে অতি কম।

তিনি আমাকে তালাক দিলেন এবং তাকে বিয়ে করলেন। এরপর আমি একজন সম্রান্ত প্রসিদ্ধ লোককে পুনর্বার বিয়ে করি। সম্রান্ত লোকদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ লোককে সে পুনর্বার বিয়ে করে।

যিনি দ্রুতগামী অক্লান্ত ঘোড়ায় চড়তেন। তিনি ছিলেন অশ্বারোহণে চালিয়ে পরিশ্রান্ত হওয়া ছাড়া তিনি অশ্বারোহন চালিয়ে যেতে পারতেন এবং তিনি তার হাতে একটি বর্শা বহন করতেন। বাহরাইনে খাতেয়নামে একটি জায়গা আছে যেখানে বর্শা তৈরি হয়।

সে প্রচুর উপহার সামগ্রী নিয়ে ফেরত আসলো: তারপর সূর্যান্তের পর আমার জন্য প্রচুর সুন্দর উপহার সামগ্রী নিয়ে ঘরে ফিরলো।

সবরকমের গবাদি পশুর একটি জোড়া: স্বামীরা স্ত্রীকে যেসব দিয়ে থাকেন সেরকমই তিনি আমাকে অনেক কিছু দিলেন এবং তিনি বললেন, হে উন্মে যার এটা খাও এবং তোমার আত্মীয়দের খাদ্য সামগ্রী দাও। তিনি বললেন সে আমাকে যা যা দিয়েছে সেগুলো যদি আমি সংগ্রহ করি তাহলে দেখা যাবে যে আবু যার আমাকে যা দিত সেগুলো তার সমান হবে না। সংক্ষেপে এভাবে বলা যায়, এ মহিলা তার স্বামীকে শক্তিশালী, সাহসী এবং দয়ালু বলে বর্ণনা করছেন। কারণ তিনি তার স্ত্রীকে সে যা খেতে চাইত সেটা দিত। এটা সত্ত্বেও, আবু যারের সাথে তুলনায় তার স্বামীকে খাটো করে দেখত। কারণটা হলো আবু যার ছিল তার প্রথম স্বামী এবং এ মহিলার হৃদয়ে তার প্রতি ভালবাসা একেবারে শিকড় গেড়ে ছিল। কথায় আছে প্রথম প্রেমিকের জন্যই প্রকৃত ভালবাসা থাকে।

আয়েশা জ্বান্ত্র বলেন, নবী করীম ক্রান্ত্রললেন, আবু যার যেমন উন্মে যারের কাছে ছিলেন, আমিও তোমার কাছে সে রকম ভালবাসা এবং আনুগত্য নিয়ে থাকব।

শেষের দিকে আবু যুবায়ের যোগ করলেন, সে তোমাকে তালাক দিয়েছে তবে আমি তোমাকে তালাক দিচ্ছি না।

আরেকটি বর্ণনায় আল-নাসাই, তিনি আল-তাবরানী এ বলে যোগ করলেন, আয়েশা বললেন হে আল্লাহর রসূল, আপনি বরং আবু যারের চাইতে শ্রেয়।

#### পরোক্ষভাবে শোনা

যে ব্যক্তি রসূল করিম ক্রি -এর জীবনী সতর্কতার সাথে পড়বে সে দেখতে পাবে যে, তিনি প্রত্যেকটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তার সর্বোৎকৃষ্ট অর্থ বের করতেন। অর্থ বের করে অন্যান্যদেরকে সেভাবে নির্দেশ, শিক্ষা এবং তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতেন। যে ব্যক্তিটি তার উদ্দেশ্যে কথা বলছে তাকে শ্রবণ করাটা শুধু প্রশ্ন অথবা অনুরোধ আকারে তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। মানুষেরা কে কি করছে অথবা তারা কি বলছে সে দিকেও তার মনোযোগ থাকে।

নবী ক্রি এর জীবনীতে তুমি এটা কতবার তাকে বলতে শুনেছ যে, তিনি বলেছে, অমৃক অমৃক! পৃথিবীর জীবন এবং পরকালের জীবন সম্পর্কে তাদের সালাত, তেলাওয়াত, সাজদা এবং তাদের সাধারণ বক্তব্য তিনি শুনেছেন।

#### তেলাওয়াতকারী নবী 🕮 -কে স্মরণ করছিলেন

আয়েশা জ্বাল্ক -এর বিবরণীতে জানা যায়, আল্লাহর রস্ল ক্রিট্র একদিন রাতে একজন মানুষকে কুরআন তেলাওয়াত করতে শুনতে পেলেন এবং সে

মানুষটার জন্য আয়েশা দোয়া করলেন যাতে আল্লাহর দয়া তার ওপর বর্ষিত হয়।<sup>১০</sup>

#### আল্লাহ সর্বমহান নাম

বুরাইদাহ ইবনে হুসাইব আল-আসলামী ক্রিল্লু কর্তৃক বর্ণিত। আল্লাহর নবী শুনতে পেলেন যে একজন লোক আল্লাহর কাছে তার মিনতি পূর্ণ দোয়ায় বলছেন, হে আল্লাহ আমি সাক্ষী দিয়ে বলছি যে, তুমিই আল্লাহ এবং তুমি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। আপনি এক যার কাছে চিরন্তনভাবে সকলে মিনতি করবে, যে কাউকে জন্মদান করে না, নিজেও জন্মলাভ করেনি। এমন কেউ নেই যা তার সাথে তুলনা করা যাবে। রসূল করিম (সা) আরোও বললেন, যার হাতে আমার আত্মা তার নামে শপথ করে বলতে চাই, আল্লাহর কাছে যখনই তার মহান নাম ধরে সাহায্য করার জন্য মিনতি করা হয় তখনই উত্তর দেন এবং যখন তার কাছ থেকে কিছু চাওয়া হয় তিনি সেটা দেন। ত্ব

# তাদের দোয়া রসৃলে করীম 🕮 শুনলেন

মুয়াজ ইবনে জাবাল ক্ল্লু-এর সূত্রে বলা হয়েছে নবী করীম ক্ল্লু শুনতে পেলেন একজন মানুষ আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলছেন, হে আল্লাহ আমি চাই যে তোমার অনুগ্রহটা পরিপূর্ণ কর। তিনি ক্ল্লু বললেন, অনুগ্রহের পরিপূর্ণতার অর্থ কি? ঐ মানুষটা উত্তরে বললেন, যেটা আল্লাহর কাছে এমন একটি দোয়া যার মাধ্যমে আমি মঙ্গল কামনা করেছি।

নবী করিম ক্রিয় বললেন, এই অনুগ্রহের পূর্ণতার অংশ হলো বেহেন্ত প্রবেশের অনুমতি এবং দোযখের আগুন থেকে মুক্তি। নবী ক্রিয়া একজনকে বলতে শুনলেন, হে আল্লাহ! যিনি মহিমাময়তা, দানশীলতা এবং সম্মানে পরিপূর্ণ। নবী ক্রিয়া বললেন, তোমার অনুরোধ মঞ্জুর হয়েছে। সুতরাং তুমি যে কোনো কিছু চেতে পার।

<sup>>></sup> তিরমিয়ী কর্তৃক তার ভঁহহবৎ নং ৩৪৭৫ এ বর্ণিত এবং তিনি বলেছেন এটা হাসান গরীব হাদীস। আল আলবানী হাদিসটিকে বিশ্বাসযোগ্য বলে দাবি করেছেন।

<sup>&#</sup>x27;°. সহীহ আল বুখারী কর্তৃক বর্ণিত: The Book of virduex of The quran, chepter the one kho does not final faull tl say; chapter of the cow no 4768

রস্ল ক্রিক্ট একজনকে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে শুনলেন, হে আল্লাহ! আমাকে ধৈর্য দান করুন। তিনি লোকটিকে বললেন, তুমি একটি মানসিক যন্ত্রনার জন্য আল্লাহর কাছে আবেদন করেছ। স্তরাং এখন তুমি এ শাস্তির বিরুদ্ধে শক্তির জন্য আবেদন কর। ১২

#### বিয়ের গান

আয়েশা জ্বাহা হতে এ বর্ণনা পাওয়া যায়। নবী করীম ক্রাহা একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে কিছু মহিলাকে অতিক্রম করছিলেন যারা গান করছিল এবং বলছিল:

সে তাকে একটি ভেড়া দিল সেটা ফার্মে উম্ম ধ্বনি দিচ্ছিল।
এবং তোমার স্বামী একটি ক্লাবে আছে এবং সে জানে আগামীকাল কি হবে
নবী করীম ক্লিয়া বললেন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না আগামীকাল
কি হবে।

আল-বায়হাকী এ বলে যোগ করলেন, এমন কথা বলো না বরং বলো: আমরা তোমাদের কাছে এসেছি, আমরা তোমাদের কাছে এসেছি। তোমাদের উচিত আমাদেরকে সম্বর্ধনা জানানো এবং আমরা তোমাদেরকে সম্বর্ধনা জানাব।<sup>১৪</sup>

#### আব্বাদের গলার স্বর

আয়েশা জ্বান্ত্ব-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম ক্রিক্স আমার ঘরে তাহাজ্জুতের সালাত আদায় করছিলেন এবং তখন তিনি আব্বাদের গলা শুনতে পেলেন যে মসজিদে সালাত আদায় করছিল এবং জিজ্ঞাসা করলেন, হে আয়েশা এটা কি আব্বাদের গলার আওয়াজ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন হে আল্লাহ! আব্বাদের প্রতি দয়াশীল হোন। ১৫

<sup>&</sup>lt;sup>১২</sup>. সুনানে আল-তিরমিয়ী কর্তৃক বর্ণিত : এঃযব নড়ড়শ ড়ভ ংষধমযম্বৰৎবফ ধহরসধম্বং হড় ৩৫২৭ তার মতামুযাদা এটা হাসান হাদীস নং ৯৫

<sup>&</sup>lt;sup>১৩</sup>. আল তাবরানী কর্তৃক আল-মুযাম আল-আওসাততে বর্ণিত হাদীস নং ৩৪৯১

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>. আল-বায়হাকী কর্তৃক ইড়ড়শ ড়ভ উড়াই তে বর্ণিত: বিয়েতে যে সমস্ত আনন্দানুষ্ঠানিকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে সে বিষয়ক অধ্যায়। হাদীস নং ১৩৭৮৪। তিনি বলেছেন: এটা হাদীসের একটা বাদী। (গাঁংধ্য)

<sup>&</sup>lt;sup>১৫</sup>. সহীহ বৃখারী হাদীস নং ২৫৩৫

#### কলাবের ভদ্রতা

ফাদালাহ ইবনে উবায়েদ আল-আনসারী ক্র কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম ক্রি ভনতে পেলেন যে, একজন লোক আল্লাহর প্রশংসা ছাড়াই তারি কাছে দোয়া করছে এবং শান্তি ও দোয়া দিচ্ছে নবীকে। তখন তিনি বললেন, এই লোকটা তাড়াহুড়ার মধ্যে ছিল। তিনি নবী ক্রি তাকে ডাকলেন এবং তাকে ও অন্যান্যদেরকে বললেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ আল্লাহর কাছে দোয়া করতে চায়। আল্লাহর সুনাম করে এবং তাকে মহিমান্বিত করে তা শুরু করা উচিত এবং তারপর নবীর জন্য শান্তি এবং দোয়া কামনা করা উচিত এবং তারপর সে যেটা পছন্দ করে সেটা চেয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারে। ১৬

### চতুর্থ অধ্যায়ের সুন্দরতম অংশ

যে ব্যক্তি অন্যদের কথা মনোযোগ সহকারে শোনে তাদের সাহচার্য গ্রহণে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে।

আপনি কি জানেন একজন কৃতকার্য ডাক্তারকে কি কি বৈশিষ্ট্য অন্যান্যদের কাছ থেকে পৃথক করে দেখে? এটা কি অনেকগুলো ঔষধ লেখে দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ? অথবা রোগ নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে কিন্তারিত আলাপ—আলোচনা এবং ওষুধ প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা? না মোটেই না! যে ডাক্তারের কাছে প্রচুর রোগীর সমাগম হয় তিনি হলেন সেই ডাক্তার যিনি রোগির যন্ত্রণা শুনেন। তিনি জানেন যে, সে ওষুধের ফলাফল ভাল হয় যে ওষুধটা একজন ডাক্তার রোগির কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং রোগির যন্ত্রণা এবং অসুস্থতার প্রতি সহানুভৃতি দেখিয়ে ওষুধ নির্ধারণ করেন।

### চার নম্বর মুক্তা

আনাস ইবনে মালিক 
ক্রিএর বর্ণনায় জানা যায়, রসূল ক্রিয়ার নাথে কানে কানে কথা হওয়ার সময় আমি কখনও রসূলকে দেখিনি ঐ ব্যক্তির আগে তিনি মাথা সরিয়ে নিয়েছেন। করমর্দন করার সময় আমি কখনও

<sup>&</sup>lt;sup>১৬</sup>. সহিহ ইবনে হিব্বান হাদীস নং ১৯৮৮

রসূল ক্র্মান্ত্র-কে দেখিনি যে তিনি অন্য ব্যক্তির আগে নিজের হাত সরিয়ে নিয়েছেন ৷<sup>১৭</sup>

#### স্মরণীয়

মহান নেতা হতে হলে আপনাকে অবশ্যই একজন ভাল শ্রোতা হতে হবে এবং সিদ্ধান্তে পৌছানোর আগ পর্যন্ত, অন্যদের সাথে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: তাদের মধ্যে অনেক যারা নবীকে এ বলে কষ্ট দেয় যে, তিনি কান (তাদের) বলুন! তিনি শোনে যা তোমাদের জন্য উত্তম তিনি আল্লাহর ওপর ঈমান রাখেন।

তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা নবী ক্র্ম্মেকে উক্তত্য করে এবং তারা হলো মুনাফিক।

এবং বল তিনি কান সর্বস্থ। অর্থাৎ তিনি প্রত্যেকের কথা শোনেন এবং বিশ্বাস করেন। ঠিক এবং বেঠিকের মধ্যে তিনি পার্থক্য নির্ণয় করেন না। বল তোমাদের জন্য সেটা সর্বোৎকৃষ্ট যেটা তিনি শুনেন। তিনি আল্লাহয় বিশ্বাস করেন। অর্থাৎ হ্যা তিনি তোমাদেরকে শুনছেন। কারণ তিনি শুধু ভালটাই শুনেন খারাপটা পরিত্যাগ করেন। ১৯

১৭. বায়হাকী দালাইলুন নবুওয়াহ হাদীস নং ৪৭৯৪

<sup>&</sup>lt;sup>১৮</sup>. আত-তাওবাহ : আয়াত-৬১

<sup>&</sup>lt;sup>১৯</sup>. জুবদাতৃত তাফসীর লিল-আসকার-পৃ: ২৫১





# পঞ্চম অধ্যায়

# সে বৈশিষ্ট্যগুলো একজন নেতার এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়

যারির ইবনে আব্দুল্লাহ ক্রিক্স -এর বরাতে বলা হয়েছে, মহানবী 🚟 -কে আল্রাহর বাণী প্রচারের জন্য পাঠানো হলে আমি তাঁর কাছে এসে হাজির হলাম। তিনি তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ' হে যারির তোমার আগমনের হেতু কি? যারির জবাবে বললেন, 'আমি আপনার হাতে ইসলাম গ্রহণ করতে এসেছি। যারির উল্লেখ করেছেন, তিনি (নবী) তখন তাঁর আলখেলা আমার দিকে ছঁডে দিয়ে তাঁর সাহাবীদের কাছে চলে গেলেন এবং বললেন, 'জনগণের মধ্যকার বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তি যদি তোমাদের কাছে আসে তার প্রতি বদান্যতার পরিচয় দাও।' যারির সেই হাদীসের উল্লেখ করেছেন সেখানে তিনি বলেছেন, "এরপর যখনই আমার সাথে নবীর 🕮 দেখা হতো তিনি স্মিত হাসিতে আমাকে ওভেচ্ছা জানাতেন। যারির ইবনে আব্দুলাহ 🚌 আরোও বলেছেন, "আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর থেকে নবী কখনই তাঁর সাথে সাক্ষাতে বাধা দেননি । তাঁর সাথে আমার দেখা হলে প্রতিবারই তিনি আমার দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসি দিতেন। আমি তাঁর কাছে অনুযোগ করে বলি যে, ঘোড়ায় চড়ে যাওয়ার সময় আমি নিজেকে স্থির রাখতে পারি না। তিনি তখন আমার বুকে মৃদু চাপড় দিয়ে বলেছিলেন, " হে আল্লাহ! তাঁকে স্থিরতা দাও এবং একজন পথ প্রদর্শক ও সঠিক পথে চালিত ব্যক্তিতে পরিণত কর ।"<sup>২</sup>

# মূল বিষয় পাঠ

যারা পরবর্তী পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল যারির তাদের মধ্যে অন্যতম।
মুসলিম রাষ্ট্রটি তখন বাহুবলে তুঙ্গে বা তার কাছাকাছি পৌছে গিয়ে ছিল।
এ সময় যারির নবী হ্রাষ্ট্র -এর কাছে আসেন। নবী সাথে রাসূল হ্রাষ্ট্র -এর
সাথে তাঁর দেখা হলেই নবী স্মিত হাসি দিতেন। যারীর হিযরত (মঞ্চা

শ্র আল-বাইহাকী আস-সুনান আল-কুবদা নামে শপথ গ্রন্থের জনগণকে সম্মানিত করার জন্য নেতার কি করা উচিত ইত্যাদি অধ্যায় একথা জানিয়েছেন। নং ১৫৫৫৫। হাদীসটির একটি সমর্থনসূচক বক্তব্য আছে যা হলো মুরসাল।

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup>. আল-বুখারীর গ্রন্থ জিহাদের 'অশ্বাদোহুনের সময় যিনি নিজেকে স্থির রাখতে পারেন না' শীর্ষক অধ্যায় উল্লেখ আছে। ২৮ নং হাদীস।

থেকে মদিনা যাত্রা করার সুযোগ পাননি এবং বদর যুদ্ধে ও পরবর্তী অন্যান্য যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি। তাহলে নবীর এ স্মিত হাসির পিছনে রহস্যটা কি?

সমগ্র আরব উপদ্বীপ ছিল মহানবী ক্লিছ্র-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে। মক্কাও বিজিত হয়েছিল এবং তা ইসলামের পিঠস্থানে পরিণত হয়েছিল।

পরিশেষে বড় ধরনের সমস্ত ত্যাগ স্বীকার করা হয় এবং দূর সময়ের অসুবিধাগুলিও অতিক্রান্ত হলো। এ অবস্থায় পরম শ্রদ্ধেয় নবী ক্রিক্র্র-এর কি প্রয়োজন ছিল যারিরের মতো ব্যক্তিকে? যারিরের সাথে দেখা হলেই তিনি কেন স্মিত হাসি দিতেন?

নবী ক্রিল্ল-এর জীবনের শেষ মাসগুলি কঠিন ও সংকটময় ঘটনাবলিতে পরিপূর্ণ ছিল। বিভিন্ন শাসকের কাছে পত্র প্রেরণ। মৃতা যুদ্ধে রোমান সামাজ্যের সাথে প্রথম সংঘর্ষ এবং সেনাবাহিনীর নামী দামী অধিনায়কদের মৃত্যুবরণ ছাড়াও পরবর্তীকালের বিভিন্ন ঘটনা ও ভীতিকর পরিস্থিতির মতো নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন তিনি হয়েছিলেন।

এভাবেই বিপর্যস্ত সেনাবাহিনীকে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। গ্রীম্মের তপ্ত দিবসে লড়ায়ের জন্য বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল এবং আগে ও পরে মুনাফিক ও কপটদের দুষ্কর্ম ও ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। এ সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে রস্ল ক্র্ম্মের ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং তার শরীরে শক্তি বলতে আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না। জীবনের শেষদিনগুলিতে উপবিষ্ট হয়ে সালাত আদায় করার আগ পর্যন্ত তিনি তাঁর সবকিছু উজাড় করে দিয়েছিলেন এবং সাধ্যের সবটুকুই নিঃশেষ করে ফেলেছিলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে সাকিক ক্রুল্ল জানান, "আমি আয়েশা ক্রুল্লা -কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, নবী ক্রিল্লা কি উপবিষ্ট হয়ে সালাত আদায় করেন?" জবাবে তিনি বলেন, "হ্যা, মানুষের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে তিনি সময়ের আগেই বৃদ্ধ হয়ে পড়ায় এভাবে সালাত আদায় করেন।"

<sup>°.</sup> মুসলিমের সুনান এ বর্ণিত সুন্নাত নামায আদায়ের অনুমোদনযোগ্য অধ্যায় হাদীস নং ১২৫৪)

মহানবী — এর ইন্তেকালের মাত্র কয়েকদিন আগে যারির ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। যারির ইবনে আব্দুল্লাহ এর বয়ান হলো এই, "রস্ল হু ইন্তেকাল করার চল্লিশ দিন আগে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করি।"

এই সময়টায় রসূল ক্রিল্ল পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন এবং রোগ শর্যায় থাকাকালীন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। যারীর কিভাবে রসূল ক্রিল্ল-এর এ নিরবচ্ছিন্ন স্মিত হাসির দর্শন লাভ করেছিলেন? এ মহৎ মানবটি নবী (সা) কোনো ধরনের চেতনার অধিকারী ছিলেন? তার বিশুদ্ধ হৃদয়ে কোনো ধরনের ধারণা ও সহৃদয়তা ছিল?

যতই সদাচরণের অধিকারী হোক না কেন মানুষ কি এক মাসের জন্যও মুহাম্মাদ এর মত হতে পারবে? কিংবা একদিনের জন্য বা এক ঘটার জন্যও তাঁর মত হতে পারবে? রস্ল এর মুখ মণ্ডলে কি ধরনের হাসির আভা লেগে থাকত? তাঁর হৃদয় থেকে উৎসারিত কোনো ধরনের সুখ ও আনন্দের ফরুধারা সমগ্র মানবজাতির জন্য বয়ে যেত?

একই ধরনের স্মিত হাসির কথা যারীর ইবনে আব্দুল্লাহ আল যারালি ক্ষ্রেও জানিয়েছেন ও স্মরণ করেছেন।" আমার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ বা কথা হয়নি। তারপরও তিনি আমার দিকে স্মিত হাসি দিয়েছিলেন।" যারিরের দিকে রসূল ক্র্রেট্র-এর সেই উজ্জ্বল হাসির আভা সকল সুদৃশ্য উপহারের চেয়েও সুন্দর এবং সকল মধুর জিনিসের চেয়েও মধুরতর।

ভাষণ দেয়ার সময় রসূল ক্রি -এর মুখাবয়বে সর্বদাই হাসির আভা লেগে থাকত। এর কোনো ব্যত্ত্বয় হতো না। বর্ষ রসূল ছিলেন স্মিত হাসি দেয়ার ব্যাপারে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে বিশুদ্ধতম। উ

Leadership-a

ইবনে পুজাইমাহ কর্তৃক তার সাহিহ গ্রন্থে উল্লিখিত Book of Ablutur । নবীর হ্রা চামড়ার মোজায় মুছে ফেলা শীর্ষক অধ্যায় হাদীস নং ১৮৮ ।

<sup>&</sup>lt;sup>৫</sup>. মুকারিম আল-আখলাকে আল-তাবরানী কর্তৃক বর্ণিত আবু আল-দারদা থেকে প্রাপ্ত ভাইয়ের মুখমভলে মুসলিমের হাসি। হাদীস নং ২১)

<sup>&</sup>lt;sup>৬</sup>. আল-মুযাম আল-আমওয়াতে আল-তাবরানি কর্তৃক আবু উমামাহর কাছ থেকে বর্ণিত হাদীস নং ৭৭২৮)

# সফল নেতার পঞ্চম গুপ্ত রহস্যঃ দ্যুতিময় স্মিত হাসি ও বিশুদ্ধ হৃদয়।

#### এই গুপ্ত রহস্যের ভিন্তি

শ্মিত হাসি হলো হৃদয় ও আত্মার সবচেয়ে বড় নিয়ন্ত্রক। শ্মিত হাসি হলো সামান্য একটু হাসি ও মুখের মৃদ সঞ্চালন। শ্মিত হাসি হৃদয়ে পৌছার সংক্ষিপ্ততম পথ ও আত্মায় পৌছার নিকটতম পথ।

শ্বিত হাসি এক মোহনীয় রহস্য ও নিয়ামক শক্তি। নিজের অপাপবিদ্ধ চরিত্রের জন্য একটি ছোট শিশু মৃদুহাসির যাদুকরি শক্তি উপলব্ধি করতে পারে। তাই সে মাঝে-মধ্যেই হাসে। কঠিন হৃদয়ের মানুষরাও শিশুর এই হাসির কাছে দুর্বল হয়ে পড়ে। শিশুর হাসি দেখলে সবচেয়ে রুঢ় মানুষটিও গলে যায়। বিশুদ্ধ হাসি খাঁটি সোনার মতো যা নকল করা যায় না। জাহিলরা নকল সোনা তৈরীর বৃথাই চেষ্টা করে। কিন্তু খাঁটি সোনার উজ্জ্বল অন্য আর কোনো উজ্জ্বল্যের মত নয়। নিখাদ শ্বিত হাসির যাদুর সাথে অন্যান্য যাদুর তুলনা হয় না। শ্বিত হাসি হলো আত্মার দীপ্তি। আত্মা-মুক্তি ও হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি। শ্বিত হাসি ব্যথার নিরাময় ও সুখ-দুঃখের প্রতিকার। শ্বিত হাসি বিবেকের দর্পণ। কারো চেহারায় সেসব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে সেগুলি তার ভিতরকার ছবির প্রতিফলন এবং তাঁর আত্মার প্রকৃত দর্পণ।

দীপ্তিময় হাসি হৃদয় ও আত্মাকে আর্কষিত করার সবচেয়ে শক্তিশালী সূত্র। স্মিত হাসির রয়েছে এক চিত্তহারী রহস্য যা হৃদয়কে প্রলুব্ধ করে এবং মনকে করে জয় । যারা স্মিত হাসে তারা সবচেয়ে উত্তম মেজাজ, সবচেয়ে সুখী জীবন ও সবচেয়ে সুন্দর হৃদয়ের অধিকারী।

স্মিত হাসি যে গ্রহণ করে তার জন্য তা লাভজনক এবং যে দেয় তার দারিদ্রের কারণ ঘটে না। আপনার যদি অর্থ না থাকে তাহলে চেহারা উৎফুলু রাখুন ও স্মিত হাসুন।

# চৈনিক হাসি

"স্মিত হাসি কিভাবে দিতে হয় এটা যার জানা নেই তার দোকান দেয়া উচিত নয়।" চীনারা ব্যবসায়ী বলেই তারা ব্যাপারটা ভাল জানে। ধর্ম প্রচারক, বিচারক, বক্তা, ইমাম, পণ্ডিত ও শিক্ষকরা কি হ্বদয়ের ব্যবসায়ী ও লাভজনক পণ্যের মালিক নয়? তারা জনগণের হৃদয় হরণের চেষ্টা করে। কাজেই তারা তাদের পণ্যের নিকট সান্নিধ্যে আসবে এবং এভাবে তারা তাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা তাদের সেরা কর্ম থেকে কিনবে। তাই প্রত্যেক ব্যবসায়ী মুখে স্মিত হাসি ধরে রাখতে বাধ্য। যে মানুষটি শিক্ষা দেয়, ইমামত করে, মানুষকে সেবা প্রদান করে কিংবা তাদের বিয়ষাদির দেখান্ডনা করে সে ক্রকৃটি করতে, মুখ ভেংচাতে কিংবা কটমট করে তাকাতে পারে কি করে?

# কিভাবে শ্বিত হাসতে হয়

ঠোঁটদ্বয় সরিয়ে সামনের দাঁতগুলি বিকীর্ণ করুন; চক্ষুদ্বয় আনন্দে ভরিয়ে তুলুন এবং আত্মাকে মুখ ও খুশীতে সিক্ত করুন।

# একটু হাসি এবং একটু হাসি এবং একটু হাসি!

আব্দুল্লাহ ইবনে আল হারিস ইবনে যুয ক্ল্লা বলেছেন। স্মিত হাসি বজায় রাখার ব্যাপারে নবী ক্লান্ট্র-এর চেয়ে ভাল আমি আর কখনও কাউকে দেখিনি।" আব্দুল্লাহ দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন। বহুলোকের সাথে তাঁর দেখা সাক্ষাৎ হয়েছিল যাদের মুখে সবসময় স্মিত হাসি লেগে থাকত। তাদের মধ্যে রসূলে করীম ক্লান্ট্র ছিলেন সর্বোত্তম। আমরা কি সে শিক্ষাটি লাভ করেছি।

#### নেতার হাসি

ঠোঁটদ্বয় নাড়ানো ও ঝকঝকে দাঁতের প্রকাশ একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির ধৈর্য এবং মহানুভব ব্যক্তির নমুতার মধ্যে লক্ষ্য করা যাবে। স্মিত হাসি এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যা সেই ব্যক্তিকে স্বর্গে নিয়ে যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে আল হারিস ক্ষ্মি বলেছেন, "মহানবী ক্ষ্মিষ্ট্র-এর হাসিটা ছিল শুধুমাত্র স্মিত হাসি।"

<sup>ి.</sup> তিরমিষী কর্তৃক তার সুনান গ্রন্থে বর্ণিত মহানবী 🕮 উৎফুকুতা বিষয়ক অধ্যায়। হাদীস নং ৩৭১০।

#### হাসি ও স্মিত হাসি

আয়েশা জ্বারী বলেছেন "রস্লে করীম ক্রিষ্ট্র ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুহৃদয় ব্যক্তি। তিনি ছিলেন আপনাদের যে কোনো জনের মতোই একজন মানুষ। শুধু তফাৎ হলো তিনি সর্বদাই হাসিমুখে থাকতেন। চ

## নিজের চেহারাকে উৎফুল্প রেখে পরহিতকারিতা

আবু যার আল-গিফার ক্রিল্ল বরাতে বলা হয়েছে, "রসূলে করীম (সা) বলেছেন, তোমার ভাইয়ের মুখে হাসি ফুটানোই হলো পরহিতকারিতা। শুভকে আদেশ করা ও অশুভকে নিষেধ করাই পরহিতকারিতা; স্বল্প দৃষ্টির মানুষকে দেখতে সাহায্য করাই পরহিতকারিতা; লোকের পায়ে আঘাত লাগতে পারে এমন কোনো পাথর, কাঁটা বা হাঁড় পথ থেকে সরিয়ে ফেলাই পরহিতকারিতা এবং নিজের বালতি ভরা পানি তোমার ভাইয়ের শূন্য বালতিতে ঢেলে খালি করে ফেলাই পরহিতকারিতা ।

#### উৎফুলু চেহারা

আবু হুরায়রা ﷺ উল্লেখ করেছেন, রসূলে করীম ﷺ বলেছেন : "তোমার ধন-দৌলত দিয়ে মানুষের হৃদয়ে জয় করতে পারবে না, তবে নিজের উৎফুল্ল চেহারা ও সর্বোৎকৃষ্ট আচার-আচরণ দিয়ে জয় করতে পারবে । ১০

### হাস্যময় মহানবী 🕮

পথ প্রদর্শক রসূলে করীম ক্রি ছিলেন বিশুদ্ধতম হৃদয়, সবচেয়ে দীপ্তময় চেহারা এবং সবচেয়ে সুন্দর হাসি। তিনি খুব বেশি হাসতেন না আবার স্মিত হাসির ভান করতেন না; বরং তিনি তাঁর স্মিত হাসির দীপ্তি দিয়ে এবং অনুচ্চ ও কোমল হাসি দিয়ে তাঁর সাহাবী ক্রিছেএদের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করতেন।

<sup>&</sup>lt;sup>৮</sup>. ইবনে আবি আল দুনইয়া আল-আখলাক দ্রষ্টব্য । বদান্যতা ও দুস্থদের দান খয়রাত বিষয়ক অধ্যায় । হাদীস নং ৩৮৯ ।

ইবনে হিব্বান কর্তৃক তার সহীহ হাদীসে বর্ণিত হাদীস নং ৫৩০ । আল-তিরমিষী তার সুনান গ্রন্থেও এর উল্লেখ করেছেন । সংকর্ম করার সাথে কোনো সম্পর্কিত অধ্যায় হাদীস নং ১৯৪৯ ।

<sup>&</sup>lt;sup>১°</sup>. আল-বাইহাকীর সুরার আল-ইমাম গ্রন্থে উল্লিখিত। মুসলমানদের দেখা সাক্ষাতের সময় উৎফুল্মতা প্রদর্শন বিষয়ক অধ্যায় ৭৮০৩ নং হাদীস।

## মহানবী 🧱 শ্বিত হাসতেন

এই মহান শিক্ষক এর জীবনের পাতাগুলি উল্টালে যা দেখবেন ও পাঠ করবেন তাতে অবাক হয়ে যাবেন। জীবনীকার সেখানে বলেছেন: "মহানবী ততক্ষণ পর্যন্তই শ্মিত হাসতেন যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার মনে হয় তিনি কখনই বিরাগভাজন দেখান না।"

# দুঃখ-কষ্ট-দুর্বিপাকেও পরিবর্তন না হওয়া একজন

মহান নেতা নবী ক্লি কঠিন দুঃখ-কষ্ট ও অসহনীয় ক্লেশ ও দুর্বিপাকের অধ্যায় পার হয়ে এসে অবশেষে ইন্তেকাল করেন। তবে তাতে তাঁর হাসি-খুশী ও প্রশান্ত চেহারায় কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এসব সমস্যা সংকটের কোনো লক্ষণ যা শোক-দুঃখের চিহ্ন তাঁর বিশুদ্ধ মুখমন্ডলের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেত না। সমৃদ্ধির সময় কি প্রতিকুল পরিস্থিতিতে, আনন্দময় কি নিরানন্দ ঘটনায়, মিদারে কি কুলুঈতে, শান্তিতে কি যুদ্ধে, মদিনায় কি সংক্ষিপ্ত যাত্রাকালে, রোগ ব্যধিতে কি নিজের জীবনের অন্তিমলগ্নে সব সময় ও সবখানে তার মুখে স্মিত হাসি লেগে থাকত।

### প্রতুষের হাসিই হলো মধুরতম হাসি

প্রত্ব্যেই একজন মানুষের প্রকৃত চেহারাটা ফুটে উঠে। যে কারণে তাঁর হৃদয়ের ভিতর কি চলে সে সময় তার এক বাস্তব ও নিখাঁদ ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। দিনের আলো ফুটে উঠার বা সূর্যোদয়ের আগে সেই হৃদয় যদি দীপ্তিমান হয় তাহলে তোমার প্রভুর নামে আমাকে বল অন্ধকার মুছে গেলে সুর্যোদয় হলে এবং আলোর আবির্ভাব ঘটলে সেই হৃদয় কেমন হবে?

#### সেটা হলো আত্মার প্রভাময় দীপ্তি

সিমাক ইবনে হার্বের বরাতে বলা হয়েছে: "আমি যারীর ইবনে সাম্রাহকে জিজ্ঞাসা করলাম: 'তুমি কি নবী ক্রিট্রা -এর সন্নিধ্যে উপবেশন করেছিলে? সে বলল; "হাাঁ, প্রায়শই করেছি। তিনি একটা জায়গায় বসতেন। সেখানে তিনি সূর্যোদয় বা সূর্য উঠে যাওয়া অবধি ফজরের সালাত আদায় করতেন। অত:পর তিনি উঠে দাঁড়াতেন এবং তারা (সাহাবীরা) তাঁর সাথে না জানা বিভিন্ন বিষয় (সেই সময়কার) নিয়ে কথাবার্তা বলতেন। তারা

(ওসব বিষয় নিয়ে) হাসাহাসি করতো এবং তিনি শুধু স্মিত হাসি দিতেন।"<sup>১১</sup>

### কুদ্ধ ব্যক্তির স্মিত হাসি

কাব ইবনে মালিক ত্রাল্ল তাবুক যুদ্ধে তাঁর অংশ গ্রহণ না করার কারণ প্রসঙ্গে বলেছেন- "যারা (তাবুক) যুদ্ধে অংশ নিতে পারেনি তারা মহানবী (সা)-এর কাছে এসে নানা ধরনের অজুহাত দিতো এবং তাঁর কাছে ওয়াদা করতে শুরু করেছিল। ওরা ছিল সংখ্যায় আশিজনের বেশি। রস্লে করীম তাদের দেয়া অজুহাতগুলো মেনে নিয়ে তাদের আনুগত্যের ওয়াদা গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের জন্য আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন এবং তাদের হৃদয়ের ভিতর যা কিনা লুকিয়ে আছে তা বিচার করার ভার আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। এরপর আমি তার কাছে এলাম। আমি তাকে সালাম জানালে তিনি একজন ক্রুদ্ধ ব্যক্তির শ্মিত হাসি দিলেন তারপর বললেন, 'যাও যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তোমাদের বিষয়টির বিচার না করেন। ১২

#### ধর্ম প্রচারে স্মিত হাসি

উদ্মে কায়িস বিনতে মুহসান জ্বালা -এর বরাতে বলা হয়, "আমার পুত্র মারা গেলে আমি তার জন্য শোক করছিলাম। দাফন-কাফনের জন্য লাশ গোসল করছিলেন এমন একজনকে আমি বললাম 'ওকে ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করিও না। কেননা, তাহলে মারা যেতে পারে।' একখা শুনে উকাশাহ ইবনে মুহসান মহানবী ক্রালা -এর কাছে ছুটে গিয়ে তাঁকে জানালেন আমি কি বলেছি। মহানবী ক্রালা তখন স্মিত হেসে বললেন, 'সে কি বলেছে আল্লাহ তার জীবন দীর্ঘায়িত করুক? আমরা এমন কোনো মহিলার কথা জানি না যিনি তার মতো এতো দীর্ঘ জীবনের অধিকারী হয়েছেন। 'ত

<sup>😘</sup> মুসলিমের সহীহ হাদীসে উল্লিখিত : মহানবী 🕮 স্মিত হাসি ও তার সাহচর্য, ৪৪০৭ নং হাদিস ।

<sup>&</sup>lt;sup>১২</sup>. আল বুখারীর আল-জামি সহীতে বর্ণিত ৪৪০৭ নং হাদীস।

<sup>&</sup>lt;sup>১৩</sup>. আল বাইহাকীর আস-সুনান আস-সুগরাহ গ্রন্থে বর্ণিত উষত পানিতে লাশের গোসল বিষয় অধ্যায় ১৮৬৭ নং হাদীস।

#### মেজবানের স্মিত হাসি

সুহারীর ক্ল্ল্লু জানিয়েছেন যে, "আমি মহানবী ক্ল্লান্ট্র-এর কাছে এলাম। তার কাছে কিছু রুটি ও খেজুর ছিল। মহানবী ক্ল্লান্ট্র বললেন, এসো কিছু খাও' আমি কিছু খেজুর নিয়ে খেলাম। মহানবী ক্ল্লান্ট্র বললেন, 'তুমি খেজুর খাচ্ছো আর তোমার চোখ ব্যথা করছে'? সুহারীর বললেন, 'আমি (যে চোখটা ভাল আছে সেই দিকে) অন্যদিকে থেকে চিবাচ্ছি,' রসূল করিম (সা) স্মিত হাসলেন। ১৪

# বক্তার স্মিত হাসি

আনাস ইবনে মালিক ক্রিল্ল বলেছেন, মহানবী ক্রিল্লে-এর জীবদ্দশায় জনগোষ্ঠী একবার দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিপতিত হয়েছিল। একদিন মহানবী (সা) জুমআর জামাতে মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি উঠে দাড়িয়ে বললেন। 'হে রস্লে করীম ক্রিল্লে অশ্ব ও মেষগুলি মরে গেছে। সম্ভানরা অনাহারে কস্ট পাচ্ছে। কাজেই বৃষ্টি জন্য আল্লাহর কাছে মোনাজাত করুন। আনাস বলেন, "তিনি মহানবী ক্রিল্লে তখন দুবাহু প্রসারিত করে বৃষ্টির জন্য মোনাজাত করলেন। আকাশটা কাঁচের রূপধারণ করল। বাতাসের আলোড়ন উঠল। মেঘ তৈরী হলো। তারপর মেঘমালা স্থির হয়ে ঝাড়ল। আমরা বৃষ্টির মধ্যে নেমে পড়লাম এবং বৃষ্টির পানি মাড়িয়ে বাড়িতে পৌছলাম।

বৃষ্টিপাত পরবর্তী শুক্রবার পর্যন্ত চলল। সেই লোকটি বা আরেকজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে রসুলে করীম ক্রিট্র আমাদের বাড়ি-ঘর ধসে পড়বে। কাজেই আল্লাহকে বৃষ্টি থামাতে বলুন।' তিনি মহানবী (সা) স্মিত বললেন, "বৃষ্টি আমাদের চারপাশে ঝড়ুক তবে আমাদের ওপর নয়। আমি মেঘমালার দিকে তাকিয়ে দেখলাম বন্ধনীর মতো মদিনার চার পাশে ছড়িয়ে গেল। বি

জুমআর জামাতে মিম্বরে অবস্থানকালে এবং খুতবা প্রদানের সময় কেউ তাঁর বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষণ ও কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণে ছেদ ঠেনে প্রশ্ন করলে

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>. ইবনে মাজহর সুনান গ্রন্থে উল্লিখিত মাহস বিষয়ক অধ্যায় । এই হাদীসের পরমপরাগত কিছু উত্তম বিবরণ আছে । ৩৪৫৮ নং হাদীস ।

<sup>&</sup>lt;sup>১৫</sup>. **আল বুখা**রী সহীহ হাদীসে বর্ণিত; হাদীস নং ৩৪১৫।

তিনি সাড়া দিতেন। খুতবা দেয়া বন্ধ করে তিনি প্রশ্নকর্তাকে দু'একটা জবাব দিতেন। তখনও তাঁর মুখে স্মিত হাসি দেখা যেত।

# হজ্ব যাত্রীর স্মিত হাসি

আসমা বিনতে আবু বকর ক্র উল্লেখ করেছেন, "আমরা রসূলে করীম (সা)-এর সাথে হজ্ব পালনের জন্য রওয়ানা দিলাম। আল-আরমে পৌছালে রসূলে করীম উঠের পিঠ থেকে অবতরণ করলেন। আমরাও অবতরণ করলাম। আয়েশা ক্র মহানবী ক্র -এর পাশে গিয়ে বসলেন এবং আমি আমার পিতা আবু বকর ক্র এর পাশে ছিলাম। আবু বকর (রা) ও মহানবী ক্রিএদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র একটি উটের পিঠে আবু বকরের ক্রীতদাসের হাতে রাখা ছিল।

আবু বকর বসে বসে সে ক্রীতদাসের আগমনের অপেক্ষা করছিলেন। এক পর্যায়ে সে এসে উপস্থিত হলো। কিস্তু তার সাথে কোনো উট ছিল না। তাকে তিনি (আবু বকর) তখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার উট কোথায়? ক্রীতদাস উত্তর দিল, 'আমি গতরাতে ওটাকে হারিয়ে ফেলেছি।' আবু বকর বললেন, 'একটিমাত্র উট ছিল, সেটাও তুমি হারিয়ে ফেললে? তিনি তখন তাকে (মৃদু) প্রহার করতে লাগলেন। মহানবী (স্মিত) হাসছিলেন। তিনি বললেন, 'পবিত্র অবস্থায় (ইহরাম পরিধান করা) এ লোকটিকে দেখ সে কি করছে!' (কথাগুলো বলার সময়) সে স্মিত হাসছিল।

### রোগির স্মিত হাসি

আয়েশা আদ্দ্র জানিয়েছেন, "একদিন নবী ব্রুক্ত একজনকে দাফন করে আল-বাকি থেকে ফিরে এলেন। আমার মাথা ধরেছিল এবং আমি বলছিলাম। 'কি বিচ্ছিরি এই মাথা ব্যথা।' নবী ক্রুক্ত শুনে বললেন, 'আমার বরং বলা উচিত 'মাথা ব্যথা আর এমন কি? তিনি বললেন, 'যদি তুমি আমার আগে মারা যাও এবং তারপর আমি তোমার লাশ গোসল করাই, দাফনের কাপড় পরাই, তোমার যানাজা পড়াই এবং অতঃপর তোমাকে দাফন করি? আয়েশা তখন বললেন, 'আমি কল্পনা করি যে আমার মৃত্যু হলে আপনি কোনো না কোনো পত্যীর বাড়িতে গিয়ে তাদের সাথে

<sup>&</sup>lt;sup>>৬</sup>. আবু দাউদের সুনান গ্রন্থে বর্ণিত বইটির হজু যাত্রার নিয়ম-কানুন বিষয়ক অধ্যায় হাদীস নং ১৮৫৩ ।

থাকবেন। ওনে তিনি স্মিত হাসলেন এবং পীড়িত বোধ করতে লাগলেন। এই ব্যধি থেকে তিনি আর সুস্থ হয়ে উঠেননি, শেষ পর্যন্ত ইন্তেকাল করেছিলেন। <sup>১৭</sup>

### বিদায় হাসি

আনাস ইবনে মালিক ক্রা বলেছেন "সোমবার মুসলমানরা ফজরের নামাজ আদায় করছিল। নবীর অসুস্থতার কারণে আবু বকর নামাজে ইমামত করছিলেন। এই অসুস্থতাই শেষ পর্যন্ত নবী ক্রা এর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যাহোক, সেদিনের সে ফযরের নামাজের সময় নবী (সা) আয়েশা ক্রা এর ঘরের পর্দা সরিয়ে নামাজের জন্য কাতারবন্দী মুসল্লীদের দিকে তাকালেন। নবী ক্রা সন্তোষবোধ করলেন ও শ্রিত হাসলেন। আবু বকর ক্রা ইমামের জায়গা থেকে পিছনে সরে এসে কাতারে দাড়ালেন তাঁর মনে হলো রসূলে করীম ক্রা নামাজ আদায়ের জন্য আসতে চাইছেন।" আনাস উল্লেখ করেছেন, "মুসল্লীরা নবী (সা)-কে দেখে এত খুশী হয়েছিল যে, তারা নামাজ গোলমাল করে ফেলার উপক্রম করল। কিন্তু নবী (সা) হাতের ইশারায় তাদেরকে নামাজ সম্পন্ন করতে বললেন। রসূল (সা) নিজের ঘরে) ফিরে গিয়ে পর্দা টেনে দিলেন। তিনি (ঘটনার বর্ণনাকারী) বলেছেন, নবী ক্রা ঐ দিনই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

সে রম্যান মাসে দিনের বেলা সহবাস করেছিল।

#### মহানবী হেসে উঠলেন

আবু হুরায়রা ক্র বরাতে বলা হয়েছে। "জনৈক ব্যক্তি নবী এর কাছে এসে বলল, 'রসূলে করীম ক্রি জিজ্ঞেস করলেন। "কিসে তোমার সর্বনাশ হয়েছে? সে বলল, রমযান মাসে দিনের বেলায় আমি স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি।' একথা শুনে তিনি (নবী) বললেন, 'তাহলে একজন দাসকে মুক্ত করে দাও।' সে বলল 'আমার কোনো দাস নেই।" তিনি (নবী) বললেন, 'তাহলে টানা দুমাস রোযা রাখ।' লোকটি বলল, 'সেটা আমি পারবো না।' তিনি (নবী) বললেন, ' সেক্ষেত্রে ষাটজন গরিব লোককে খাওয়াও।' সে

<sup>🛂.</sup> ইবনে হিব্বানের সহীহ হাদীসে বর্ণিত মহানবী 🚟 অসুস্থতা বিষয়ক অধ্যায় ৬৬৯৮ নং হাদীস।

<sup>&</sup>lt;sup>১৮</sup>. আল বুখারী সহীহ হাদীসে বর্ণিত জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ এবং অনুগ্রহ ভাজনদের সালাতে ইমামতি করার অগ্রাধিকার দিতে হবে- হাদীস নং ৬৯৫ ।

ব্যক্তি বলল, 'তেমন খাবার আমার কাছে নেই।' একটা ঝুড়িতে কিছু খেজুর ছিল। সেটা নবী ক্রি -এর কাছে আনা হলো। তিনি (নবী) লোকটিকে বললেন, 'এগুলো (খেজুর) দান করে দাও।' সে (লোকটা) বলল, 'এমন কাউকে কি দেব যে আমার চেয়েও গরিব? আগ্নেয়গিরির লাভায় তৈরি মদিনার দুই সমভূমির মধ্যে আমার পরিবারের চাইতে গরিব আর কোনো পরিবার নেই।' একথা শুনে নবী হেসে উঠলেন। তাঁর মাড়ির দাঁতগুলো দৃশ্যমান হলো। তিনি বললেন, 'তাহলে তোমার পরিবার এগুলো খাবে। কি

সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ক্র জানিয়েছেন যে, মহানবী ক্র উহুদ যুদ্ধের দিন যখন একজন বহু ঈশ্বরবাদী মুসলমানদের ওপর হিংস্র আক্রমণ চালানোর জন্য আগুন ধরিয়ে দিল সেদিন তার জন্য তার বাবা-মাকে নিয়ে এলেন। অতঃপর নবী ক্র তাকে বললেন একটা তীর ছোড় যাতে করে তোমার বাবা-মাকে তোমার জন্য মুক্তিপণ হিসাবে দেয়া হয়।' আমি একটা পালকহীন তীর টেনে নিলাম এবং তার পাশটা তাক করে তার দিকে তীর ছুঁড়লাম। তিনি পড়ে গেলেন এবং তার গোপনাঙ্গ দেখা যেতে লাগলো। নবী ক্র বিসে উঠলেন এবং আমি তার স্বদন্ত দেখতে পেলাম।

#### আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা

যারির ইবনে আব্দুল্লাহ ক্রিন্দ্র এর বরাতে বলা হয়েছে জনৈক ব্যক্তি নবী (সা) কাছে এসে বলল, 'রসূলে করীম ক্রিন্দ্র স্বপ্নে দেখলাম আমার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে। একথা শুনে নবী হেসে উটে বললেন, শয়তান যখন স্বপ্নে তোমাদের কারো সাথে খেলে সে কথা মানুষের কাছে উল্লেখ কর না। ২১

<sup>&</sup>lt;sup>১৯</sup>. আল-বাকারা আয়াত নং ১৫৬।

<sup>&</sup>lt;sup>২০</sup>. আল বৃখারীর সহীহ হাদীসে বর্ণিত দুরস্থ ব্যক্তি তার পরিবারের প্রতি দয়া দক্ষিণ্য বিষয়ক অধ্যায় ৫০৭১ নং হাদীস।

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>. মুসলিমের সহীহ হাদীসে আছে Virtues of the Coreparseion গ্রন্থে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ক্রম্রুএর গুণাবলি শীর্ষক অধ্যায় ৪৫৫৪ নং হাদীস।

## বেহেন্ডে কৃষক

আবু হুরায়রা ত্রু উল্লেখ করেছেন যে, "একদা রসূলে করীম হ্রু বয়ান করছিলেন। এ সময় এক বেদুঈন সেখানে বসা ছিল। নবী বললেন, বেহেশতের লোকদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তিকে তাকে জমি চাষ করতে দেয়ার জন্য আল্লাহর কাছেই অনুরোধ জানাবে। আ্লাহ তাকে বলবেন; তুমি যা কামনা কর তাই পেয়েছ নাকি; সে উত্তর দেবে, হাঁয় তবে আমি জমি চাষ করতে চাই।' (আল্লাহ তাকে অনুমতি দিবেন এবং) সে বীজ বপন করবে এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে চারা গজাবে। ফসল ফলাবে, পাকবে ফসল কাটা হবে এবং তা পাহাড়ের মতো স্তুপীকৃত হয়ে উঠবে। তা দেখে আল্লাহ তাকে বলবেন, 'নাও এবার বুঝতে পারলে হে আদম সন্তোন। কারণ কোনো কিছুতেই তুমি তৃপ্ত নও।'

একথা তনে বেদুঈন বলল, " হে রসূলে করীম ্প্রান্ধ এ ধরনের কুরাইশ বা আনসারদের কেউ একজন না হয়ে পারেনা। কেননা, ওরা কৃষক এবং আমরা কৃষক নই।'সে কথায় নবী ক্র্যান্ধ হেসে উঠলেন। ২২

#### আমরা ফিরে যাব

আমার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ক্রিন্ত্র-এর বরাতে বলা হয়েছে। নবীর চারদিক থেকে তায়েফে ঘেরাও করে ফেললেন। তথাপি মুসলিম বাহিনী তায়েফ দখল করতে পারল না। তখন তিনি তাঁর সাহাবীদের বললেন, 'আল্লাহ চাহে তো কাল আমরা মদিনায় ফিরে যাব।' নবীর কতিপয় সাহাবী বললেন আমরা যাব। কেননা, আমরা তায়েফ জয় করতে পারিনি। নবী বললেন, 'আমরা যাব। কেননা, আমরা তায়েফ জয় করতে পারিনি।' নবী ক্রিলেন, 'অতএব কালকের লড়াইয়ের জন্য প্রস্তৃত হও।' পরদিন (তায়েফের লোকজনের সাথে) তাদের (মুসলমানদের) প্রচণ্ড লড়াই হলো। অনেকে জখম হলেন। তখন নবী করীম বললেন, আল্লাহ চাহে তো কাল আমরা (মদিনায়) ফিরে যাব।' এবার তার সাহাবীরা চুপ করে রইলেন। নবী ক্রিয় তখন স্মিত হাসলেন।" '

<sup>&</sup>lt;sup>২২</sup>. মুসলিমের সহীহ হাদীসে বর্ণিত Book of Drems কারোর ঘূমের মধ্যে শরতান তার সঙ্গে খেলা করলে যে কথাটা তার জ্বন্য মানুষকে জানানো উচিত নয় শীর্ষক অধ্যায় ৪৩২৯ নং হাদীস।

<sup>&</sup>lt;sup>२७</sup>. जान वृंबात्रीत मरीद हामीरम वर्गिङ क्रभात तास्त्र मीर्बक ज्थाग्र २२८८ नः हामीम ।

#### পান্থদের ইমাম

আমীর ইবনে আল-আমের ক্র্রা বরাতে বলা হয়েছে। "এক শীতের রাতে ঘুমের মধ্যে আমার স্বপুদােষ হলো। ভাবলাম এই শীতে পাক গোসল করলে ঠাণ্ডা লেগে আমি অসুস্থ যেতে পারি। তাই তায়াম্মুম করে ফজরের নামাজে সহযাত্রীদের ইমামত করলাম। ওরা ঘটনাটা নবীকে জানিয়ে দিল। নবী বললেন, 'অপবিত্র অবস্থায় কি নামাজে ইমামত করেছ? 'আমি তাঁর কাছে কি কারণে পাক গোসল করতে পারিনি সেটা উল্লেখ করে বললাম, 'শুনেছি আল্লাহ বলেছেন, "আত্মহত্যা কর না। বস্তুতই আল্লাহ তোমার প্রতি সদা করুণাময়।" মহানবী হেসে উঠলেন। কোনো মন্তব্য করলেন না।" মহানবা।"

# আবু আইয়ুব

আবু হুরায়রা ক্রা -এর বরাতে বলা হয়েছে 'মহানবী ক্রা সাফীয়াকে বিবাহ করার সময় আবু আইয়ুব সে রাতটা নবী ক্রা কে প্রহরার কাজে নিয়েজিত ছিলেন। সকালে তিনি রসূলে করীম ক্রা কে দেখে তকবীর করে উঠলেন। তাঁর হাতে ধরা ছিল তরবারী। তিনি বললেন, 'হে রসূলে করীম (সা) দাসীটির সদ্য বিয়ে হয়েছে এবং আমি তার পিতা। ভাই ও স্বামীকে হত্যা করেছি। আমার আশঙ্কা ছিল সে আপনার ক্ষতি করতে পারে।' নবী (সা) হাসলেন এবং তাকে কিছু সুবচন শোনালেন।"

# সিংহাসনে আসীন বাচ্চাদের মতো

আনাস ইবনে মালিকের বরাতে জানানো হয়েছে যে উন্মে হিরাম বলেছেন, "নবী ক্রিষ্ট্র দুপুর বেলায় আমার বাড়িতে বিশ্রাম করছিলেন। ঘুম থেকে জেগে উঠে তিনি হাসতে লাগলেন। আমি বললাম, হে রসূলে করীম (সা) আপনার জন্য আমার পিতা ও মাতাকে বিসর্জন দেয়া হোক। এখন বলুন কি কারণে হাসছেন? তিনি বললেন, 'আমার জাতির কিছু লোক সমুদ্র যাত্রা

<sup>&</sup>lt;sup>২৪</sup>. সূরা আন নিসা- আয়াত : ২৯ ।

<sup>&</sup>lt;sup>২৫</sup>. আবু দাউদের সুনান গ্রন্থে বর্ণিত Virtues of the Coreparseion অপবিত্র অবস্থায় থাকা কারো যদি ঠাণ্ডা লেগে যাওয়ার আশক্ষা থাকে তাহলে তাকে তায়ায়য়য় করার অনুমতি দেয়া আছে। ২৯৬ নং হাদীস। আল মুন্তদাক আলা-আল-সাহীহাইন গ্রন্থে আল হাকীম অনুরূপ এক হাদীদের কথা উল্লেখ করেছেন যা পাক পবিত্র হওয়ার কিতাবের ৫৮৭ নং হাদীস বর্ণিত।

<sup>&</sup>lt;sup>২৬</sup> আল হাকীমের আল মুন্তদাক গ্রন্থে বর্ণিত ৬৮৬২ নং হাসীস।

করবে এবং তারা হবে সিংহাসনে আসীন বাচ্চাদের মতো। উন্মে হিরাম বললেন, হে রস্লে করীম ক্রিট্র আমাকেও তাদের একজনে পরিণত করার জন্য আল্লাহকে বলুন। তিনি বললেন, 'তুমি ও তাদের একজন হবে।"<sup>২৭</sup>

#### কেন হাসতেন

সূহাইব ক্রান্ত বরাতে বলা হয়, "নবী ক্রান্ত বসে ছিলেন। সহসা হেসে উঠলেন। তিনি বললেন, কেন হাসছি আমাকে কি জিজ্ঞাসা করবে না? ওরা তখন বলল। কেন হাসছেন? তিনি বললেন একজন বিশ্বাসীর বিষয়াবলির কথা ভেবে বিস্ময়বোধ করছি। তার সকল বিষয়ের মধ্যে তার জন্য কল্যাণ নিহিত আছে। তার কল্যাণকর কিছু হয়ে থাকলে সে তার জন্য আল্লাহর কাছে তকরিয়া আদায় করে এবং সেটা করা তার জন্য উত্তম। তাঁর মন্দ কিছু হয়ে থাকলে সে ধৈর্য ধারণ করে এবং সেটাও তার জন্য উত্তম। এটা সবার জন্য নয়, কেবল বিশ্বাসীদের জন্য।

#### তাকে স্পর্ণ করণ ও চুম্বন করণ

আব্দুল্লাহ ইবনে আকাসের বরাতে বলা হয়, "স্বামী দূরে কোথাও আছেন এমন এক মহিলা জনৈক ব্যক্তির কাছে কিছু একটা কিনতে এলো। লোকটি তাকে বলল, "ভিতরে প্রবেশ কর যাতে তুমি যা চাইছ তা দিতে পারি।" মহিলা ভিতরে প্রবেশ করলে লোকটি তাকে চুম্বন করল, গায়ে হাত দিল। মহিলা বলল, ধিক তোমাকে! আমার স্বামী দূরে আছেন।'লোকটি তাকে ছেড়ে দিল এবং কৃতকর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করল। সে উমরের কাছে এসে তার কৃতকর্মের কথা বলল। উমর তাকে বললেন, 'ধিক তোমাকে। তার স্বামী দূরে কোথাও থাকতে পারে।' সে বলল হাঁা, তার স্বামী আসলেই দূরে কোথাও গেছে।' উমর তাকে আবু বকরের কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে কি করণীয় তাকে জিজ্ঞাসা করতে বললেন লোকটি আবু বকরের কাছে এসে তার কৃতকর্মের কথা জানান। আবু বকর তাকে বললেন, 'ধিক তোমাকে! তার স্বামী দূরে কোথাও থাকতে পারতো। লোকটি বলল হাঁা, তার স্বামী আসলেই দূরে কোথাও আছে। তিনি তখন তাকে বললেন, 'নবী ক্রিট্রান্তন্মন কাছে যাও এবং তুমি যা করেছ তা তাকে

<sup>&</sup>lt;sup>২৭</sup>. আবু উরানাহ তাঁর মুসতাখারজ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সমুদ্র অভিযানের সুবিধা প্রদর্শন বিষয়ক অধ্যায় ৬০১৩ নং হাদীস।

জানাও। লোকটি মহানবীর ক্রি-এর নিকট এসে তার কাহিনীটা বললেন।
তিনি তাকে বললেন, 'মহিলার স্বামী দূরে কোথাও থাকতে পারে।' লোকটা
বলল, হাঁ তার স্বামী আসলেই দূরে আছে।' মহানবী (সা) চুপ করে
রইলেন। তারপর নিম্নোক্ত আয়াতে নাথিল হলো—

وَ اَقِمِ الصَّلُوةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَ زُلَقًا مِّنَ الَّيُلِ ﴿ إِنَّ الْحَسَنُتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّأَتِ ﴿ ذٰلِكَ ذِكْرَى لِلذُّكِرِيْنَ.

অর্থ : দিবসের দুই প্রান্তে এবং রাত্রির আগমনের সময় নিয়মিত সালাতের অভ্যাস প্রতিষ্ঠা কর। নিশ্চয় ভাল কাজ মন্দ কাজকে দূর করে দেয়। এটা তাদের জন্য যারা স্মরণে রাখে।

তিনি (বর্ণনাকারী) বললেন, লোকটা বলল, হে রস্লে করীম এই আয়াত কি শুধুমাত্র আমার জন্য নাকি সকল মানুষের জন্য? তিনি জানালেন যে, "উমর বলেছেন; " কোনো কৃপা এককভাবে আপনার জন্য করা হয়নি; বরং সকল জনগণের জন্য করা হয়েছে উল্লেখ করলেন। "নবী হেসে উঠলেন এবং বললেন, "উমর সত্য কথাই বলেছে। '

### ইহুদী শান্ত্র বিশারদের কথা

রসূল ক্রিন্ত্র- এর কাছে এসে বললেন, "হে মুহাম্মাদ আমরা জানতে পেরেছি যে, আল্লাহ সকল আসমানকে এক আঙ্গুলে ধারণ করবেন। সকল জমীনকে এক আঙ্গুলে ধারণ করবেন, পানি ও ধূলারাশিকে এক আঙ্গুলে ধারণ করবেন এবং সৃষ্টি আর সকল জীবকে এক আঙ্গুলে ধারণ করবেন। তারপর তিনি বললেন, "আমিই অধিশ্বর। এতে মহানবী ক্রিন্তুর রাবীর বক্তব্যের সমর্থনে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে তার পেশক দন্তের সামনের দাঁত দৃশ্যমান হয়ে পড়ল। এরপর আল্লাহর রস্ল ক্রিন্তু উচ্চারণ করলেন "এই কথাগুলোর দ্বারা আল্লাহর যথার্থই মূল্যায়ন করা হয়নি যা তাঁর প্রাপ্য। কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী তাঁর হাতের

<sup>&</sup>lt;sup>২৮</sup>. সূরা হুদ-আয়াত ১১৪।

<sup>&</sup>lt;sup>১৯</sup>. আহমাদ প্রণীত মুসনাদ ২৩৪ নং হাদীস। হাদীসের ভাষ্যকার আহমদ শাক্তির বলেছেন : এই হাদীসের পরস্পরাগত বর্ণনা সুস্থ।

মৃঠির অতিরিক্ত কিছু হবে না এবং আসমান তাঁর ডান হাতে গুটিয়ে আসবে। সকল গৌরবই তাঁর! তারা তাঁর অংশীদার হিসাবে যাদেরকে গণ্য করে তাদের সুউচ্চ ওপরে তাঁর স্থান। ত

#### শুরুতে বিসমিল্লাহ শেষে বিসমিল্লাহ

মহানবী ক্রি অন্যতম সাহাবী উমাইয়া ইবনে মাখসী ক্রিবলেন, নবী (সা) বসে ছিলেন। কাছে জনৈক ব্যক্তি আহার করছিল। কিন্তু সে আল্লাহর নাম নেয়নি। শেষ গ্রাসটি যখন তার অবশিষ্ট ছিল এবং সেটি মুখে তুলতে যাবে এমন সময় সে বলল খাওয়া শুরু করলাম আল্লাহর নামে (বিসমিল্লাহ) এবং শেষ করলাম আল্লাহর নামে। নবী হেসে উঠে বললেন, 'শয়তান তার সাথে আহার করছিল। কিন্তু আল্লাহর নাম বলতেই সে (শয়তান) আহার ত্যাগ করল। '

#### পঞ্চম অধ্যায়ের মুক্তা কণা

"তিনি হেসে উঠলেন, স্মিত হাসলেন এবং তাঁর পোশাক দন্তের আগের দাঁতগুলি দৃশ্যমান হলো।" মহান নেতার জীবনী যারা পাঠ করবেন তাদের প্রত্যেকেই সে ঘটনার কথা পাঠ করবেন তার শেষে এই শব্দাবলিতে পাবেন এবং দেখার আশা করতে পারেন। মহানবী ক্র্ম্মে -এর জীবনী পাঠকারী প্রত্যেকই নবীর বিভদ্ধ হৃদয় ও সদয় ব্যক্তিদের পরিচয় পাবেন।

# পাঁচ নম্ব মুক্তা

আনাস ইবনে মালিক ক্রি এর বরাতে বলা হয়েছে, 'নবী ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বোক্তম চরিত্রের অধিকারী। একদিন তিনি আমাকে একটি বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম আল্লাহর কসম আমি যাব না। অবশ্য আমার মনে এই ধারণা ছিল যে, নবী ক্রিক্তা আমাকে যেমন নির্দেশ দিয়েছিলেন আমি সেভাবেই করব।

আমি বেরিয়ে পড়লাম। এক জায়গায় এসে দেখলাম রাস্তায় কতিপয় ছেলেমেয়ে খেলছে। সহসা নবী ক্ল্লী সেখানেই এসে উপস্থিত হলেন এবং

<sup>&</sup>lt;sup>জ</sup>. আন্স বুখারীর সহীহ হাদীসে বর্ণিত ৩৯ : ৬৭ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত অধ্যায় ৪৫৪৬ নং হাদীস ।

<sup>&</sup>lt;sup>৩১</sup>. আবু দাউদের সুনানে বর্ণিত আহারের সময় আল্লাহর নাম নেওরা সংক্রান্ত অধ্যায়ে ৩৩২৪ নং হাদীস।

পিছন থেকে আমার ঘাড় ধরে ফেললেন। আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম তিনি হাসছেন। তিনি বললেন, 'উনাইস, আমি তোমাকে যেখানে যেতে বলেছিলাম সেখানে গিয়েছিলে? বললাম, হঁয়া যাচ্ছি। ত্

#### মনে রেখো

মহান নেতা হতে গেলে তোমার সেটা প্রয়োজন : তুমি যে পরিস্থিতিতেই থাক না কেন, নিয়মিত স্মিত হাসো। "কাজেই তার কথায় কৌতুকবোধ করে তিনি স্মিত হাসলেন এবং বললেন : " হে প্রভু আপনি আমার ও আমার বাবা-মার ওপর সে অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন তার জন্য আমাকে কৃতজ্ঞ হতে সক্ষম করে তুলুন। "কাজেই তিনি হাসলেন," অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন সুলায়মান। "তার বক্তৃতায় কৌতুকবোধ করলেন" এবং স্মিতহাসী হচ্ছে হাসির প্রথম পদক্ষেপ। পিপড়ার বক্তব্য উপলব্ধি এবং বাকী পিপড়াদের সাবধান করে দেয়ার ব্যাপারে তার চাতুর্যে কৌতুকবোধ করে মুসলমানরা হেসে উঠেছিলেন। "এবং সে বলেছে : হে প্রভু! আপনি আমার ও আমার বাবা-মার ওপর সে অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন তার জন্য কৃতজ্ঞ হতে আমাকে সক্ষম করে তুলুন : কারণ বাবা-মার ওপর অনুগ্রহ বর্ষণে করায় তারা পাখী ও জীব-জন্তুর কথা বুঝতে পারার সক্ষমতা অর্জন করে।

<sup>&</sup>lt;sup>৩২</sup>. মুসলিমের সহীহ হাদীসে বর্ণিত নবী 🌉 সকল মানুষের মধ্যে সর্বোন্তম চরিত্রের অধিকারী শীর্ষক অধ্যায় ৪৩৯১ নং হাদীস।





# ষষ্ঠ অধ্যায়-

# এক ব্যক্তি যাঁর চোখের একটি অংশ সাদা

যায়েদ ইবনে আসলাম ক্রিল্ল বর্ণনা করেন। উন্মে আইমান নামে একজন মহিলা সাহাবী রস্পুলাহ ক্রিল্ল -এর নিকট এসে বলেন, "আমার স্বামী আপনাকে দাওয়াত করেছেন।" রস্পুলাহ ক্রিল্ল বললেন, "তোমার স্বামী যেন কে?" সে কি ঐ ব্যক্তি যার চোখের একটি অংশ সাদা?" মহিলা সাহাবী উত্তর দিলেন, "আলাহর শপথ তার চোখে কোনো সাদা অংশ নেই।" রস্পুলাহ ক্রিল্ল বলেন, "না, তার চোখে সাদা অংশ আছে।" মহিলা সাহাবী বললেন, "আলাহর শপথ, না।" তিনি বললেন, "এমন কোনো মানুষ নেই যার চোখে সাদা একটি অংশ নেই।"

### হাদীসটির পঠন

হাদীসটিতে একজন মহিলা সাহাবীর ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। যিনি তার বানানো কিছু খাবার রস্লুলাহ ক্রি-কে দাওয়াত করে খাওয়াতে চেয়েছিলেন। দাওয়াতটি তিনি উপস্থাপন করলেন স্বামীর পক্ষ হতে।" আমার স্বামী আপনাকে দাওয়াত করেছেন।" যাতে রস্লুলাহ ক্রিক্ত বুঝতে পারেন তারা দুইজন স্বামী স্ত্রীই এই দাওয়াতের ব্যাপারে একমত। রস্লুলাহ ক্রিক্ত তার স্বামীর নাম জিজ্ঞেস করলেন, এবং কোনো ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলেন। মহিলাটি উত্তর দেবার আগেই রস্লুলাহ (সা) বললেন, "সে কি ঐ ব্যক্তি যার চোখের একটি অংশ সাদা?"

মহিলাটি রস্লুল্লাহ ক্ষ্মে-এর কৌতুকটি ধরতে না পেরে মনে মনে বিচলিত হয়ে উঠলেন। মহিলাটি ভাবলেন, চোখের একটি অংশ সাদা বলতে রস্লুল্লাহ ক্ষ্মেই চোখের কোনো রোগের কথা বুঝিয়েছেন। যার দরুণ কোনো মানুষের দেখতে সমস্যা হয় অথবা পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া অসুস্থ চোখের কারণে মানুষের চেহারার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যও নষ্ট হয়।

মহিলাটি কিছুক্ষণ আগেই স্বামীর নিকট থেকে এসেছেন। তাই মহিলাটি আল্লাহর নামে শপথ করে বললেন, তার স্বামীর চোখে কোনো সাদা অংশ

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup>. আল-হাফিজ আল-ইফকীর তাথরিজ আল-ইহয়া গ্রন্থে বিন আবি আদুনইয়া বর্ণিত হাদীস।

নেই, রস্লুল্লাহ পুনরায় নিশ্চিত করলেন, "অবশ্যই তার স্বামীর চোখে সাদা অংশ আছে। এবার মহিলা সাহাবী মনে মনে একটু ভয়ই পেলেন, তার বিচলতা এমন পর্যায়ে পৌছাল যেন তিনি তার স্বামীর ব্যাপারে কিছুই জানেন না।"

এবার মহিলাটি পূর্বের চেয়ে সংক্ষেপে উন্তর দিলেন, তিনি বলেন, "আল্লাহর শপথ, না!" মহিলাটির বিচলতা যখন চরম পর্যায়ে পৌছাল তখন রস্লুল্লাহ তার কৌতুকটি বুঝিয়ে দিলেন, "এমন কোনো মানুষ নেই যার চোখে সাদা অংশ নেই।"

রসূল্লাহ — এর সাথে কথোপকথনের সময় মহিলা সাহাবী চরম বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। আর এ মুহূর্তটি সকল রহস্যের যবনিকাটা টেনে মহিলা সাহাবীর মনে স্বস্থি ও আনন্দের সঞ্চার করল।

# একজন সফল নেতার ষষ্ঠ গুপ্ত রহস্যঃ পরিমিত কৌতুক প্রবণতা এবং নিয়ন্ত্রিত হাস্যরস

### রহস্যটির মৃশ ভিস্তি

কৌতুক এবং মানবসূলভ হাসি ঠাট্টা সৃষ্টি জগতের মধ্যে একমাত্র মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান। আর এই বৈশিষ্ট্যই মানুষকে অন্যান্য সব প্রাণী থেকে আলাদা করেছে। এটি আল্লাহর একটি বিশেষ রহমত যার সাহায্যে মানুষ তার জীবনের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে। "আর তিনি হাসান এবং কাঁদান।"

ইসলাম একটি মহান ধর্ম। এটি মানুষের জৈবিক চাহিদা যেমন হাসি ঠাট্টা, কৌতুক এবং আমোদ প্রমোদকে রহিত করে না বরং জীবনকে সুন্দর এবং প্রফুলু রাখার প্রত্যেক উপাদানকেই ইসলাম স্বাগত জানায়। ইসলাম আশা করে একজন মুসলিমের জীবন হবে আনন্দঘণ এবং প্রাণশক্তিতে ভরপুর। ইসলাম কখোনই নিরাশাবাদী ব্যক্তিত্বকে সমর্থন করে না। যা মানুষকে সমাজের অন্যান্য মানুষ এবং অংশ থেকে পরিপূর্ণরূপে বিষণ্ণ করে তোলে। অত্যাধিক গান্তির্যতা সত্যিকার একজন মানুষের চরিত্রের অংশ হতে পারে না। আল্লাহর প্রতি আনুগত্য এবং তাঁর আদেশ নিষেধ বাস্তবায়নের জন্য অত্যধিক গান্তির্য গুরুত্বপূর্ণ অংশও নয়।

#### মানুষ এবং যন্ত্ৰ

সার্বক্ষণিক কাজের মধ্যে থাকা একটি যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। যন্ত্রটি এর বিরোধীতাও করতে পারে না। কারণ তার জীবন নেই। আর মানুষ এমন একটি সৃষ্টি যা বিভিন্ন আবেগ এ পরিপূর্ণ, বিভিন্ন অনুভূতি দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই সব আবেগ এবং অনুভূতির কারণে মানুষ গান্তির্য এবং হাসি ঠাট্টা উভয়ের মধ্যবর্তী জীবন যাপনে বাধ্য হয়। সে বিশ্রাম নেয় আবার কাজ করে, সে কোলাহলে মুখর হয়ে ওঠে আবার চুপচাপও থাকে। একটি পরিস্থিতি থেকে অন্য একটি পরিস্থিতিতে মানুষ যেতে থাকে, তাকে তার চারপাশের পরিবর্তনের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে হয়। এবং তার

<sup>े.</sup> আন-নাজম (৫৩ : ৪৩)

চারপাশের পৃথিবীর আবর্তনকে মেনে নিয়েই মানুষকে জীবনের ছন্দ খুঁজে পেতে হয়।

মানুষের চারপাশের এই পরিবর্তন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিকে মোড় নেয়। চারপাশের এই পরিবর্তন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা কখনোই সমীচীন হতে পারে না। তাই একজন মানুষের উচিত প্রত্যেক পরিস্থিতি সুন্দর করে বোঝা এবং সেই অনুযায়ী পরিস্থিতিকে চতুরতার সাথে মোকাবেলা করা।

আলী ইবন আবু তালিব (রা:) বলেছেন, " তোমরা অন্তরের প্রশান্তি লাভের চেষ্টা কর আর তার জ্ঞানের চাহিদা মিটাও। মানুষ যেমন ক্লান্ত হয়, অন্তরও তেমনি ক্লান্ত হয়ে পড়ে।"

طه مَا آنْزَلْنَاعَلَيْك الْقُرُانَ لِتَشْقَى .

"ত্বহা! আমরা আপনার নিকট কুরআন এই কারণে অবতীর্ণ করি নাই যে তা আপনাকে পীড়া দেবে।<sup>8</sup>

রসূল ক্রি এই আয়াত সঠিকভাবে অনুধাবন করেছিলেন, আর এ কারণে বিভিন্ন বিষয়ে তার দায়িত্ব-কর্তব্য, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদন্ত যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি কাজ করে যাচ্ছিলেন সেই লক্ষ্যের বিভিন্ন কর্তব্যসমূহ পালনের ব্যস্ততার মাঝেও তিনি তার কাজের মধ্যে হাস্যরসকে সংযুক্ত করেছেন। তার রসবোধ প্রবল ছিল। তিনি কখনোই সত্য ছাড়া কিছু বলতেন না।

আবু হুরায়রা হ্রা ২তে বর্ণিত। তিনি বলেন, তারা আরজ করলেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ! আমরা দেখি আপনি আমাদের সাথে হাসি তামাসা করেন।" রসূলুল্লাহ হ্রা বললেন, "আমি তো শুধু সত্যই বলি" তিনি সাহাবা হ্রা এর সাথে সাধারণ জীবন যাপনই করতেন। যেমনিভাবে তিনি তাদের সাথে কষ্ট ও দুঃখ ভাগাভাগি করে নিতেন, তেমনিভাবে হাসিঠাটা, খেলাধুলা এবং কৌতুকগুলোকেও তিনি তাদের সাথে ভাগাভাগি করে নিতেন।

<sup>°.</sup> আল-জামি আল-আখলাকার রায়ী ওযা আদাবাস সামী; হাদীস নং ১৪০০

<sup>ీ.</sup> ত্ব-হা (২০:১-২)

<sup>°</sup> তিরমিয়ী- হাদীস নং ১৯৮২ বলা হয়েছে হাদীসটি হাসান।

#### জীবন মানে এগিয়ে চলা

জীবন একটি কঠিন যাত্রা যার মধ্যে আনন্দ যেমন আছে, বেদনাও তেমনি আছে। কোনো মানুষই জীবনের অনাকাজ্মিত দিক থেকে মুক্ত নয়। আর এ কারণেই মানুষের কিছু বিনোদনের প্রয়োজন অবশ্যই আছে, যা তার অনাকাজ্মিত নিরাশার দিকগুলিতে আশার আলো জ্বালিয়ে দেয়। যার ফলে কাজের চাপ এবং মানসিক অবসাদ মানুষের আনন্দ আর জীবনের সৌন্দর্যকে স্রান করে দিতে পারে না।

এই বিনোদনের একটি অংশই হচ্ছে রসবোধ, কৌতুক, ইত্যাদি যা অন্ত রের ব্যথা, কপালের ভাজ আর জীবনের নিরাশাকে দূর করে। অবশ্যই এটাও জীবনের শিল্প এবং নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজনীয় একটি গুণ। আর এই গুণ কেবল তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন একজন নেতা, একজন আলেম, একজন পিতা, একজন ধর্মপ্রচারক, একজন শিক্ষক তার জীবনের দৃটি গুরুত্ব অংশের মধ্যে ভারসাম্য আনতে পারেন। প্রথম অংশটি হলো সেই গুরুদায়িত্ব যা কাঁধে নিয়ে তিনি পথ চলছেন এবং দ্বিতীয় অংশটি হলো সেই গুরুদায়িত্বের মাঝে প্রয়োজনীয় বিনোদন।

আমাদের সর্বোচ্চ নেতা নবী ক্রি এবং আল্লাহ প্রদন্ত মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে দায়িত্ব পালনকারী রসূলুল্লাহ ক্রি –এর জীবনের মধ্যেও কৌতুক আর রসবোধের অন্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। এই কৌতুকগুলি একই সাথে হাসির সম্ভার করে, আনন্দ দেয় এবং সেই সাথে রসূল ক্রি –এর প্রশংসিত মার্জিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিও রক্ষা করে।

ইয়া আল্লাহ! আপনার দাস এবং দৃত মৃহাম্মাদের ওপর আপনার শান্তি। এবং করুণা বর্ষণ করুন।

#### সাহাবাদের সাথে

আনাস ইবনে মালিক ক্ষ্রুহতে বর্ণিত। একজন লোক রস্লুলাই ক্ষ্রু-এর নিকট চড়ার জন্যে একটা উট ধার চাইলেন। রস্লুলাহ ক্ষ্রু তাকে বললেন, "আমি তোমাকে মাদী উটের একটা বাচ্চা দিচ্ছি।" লোকটি বললেন, "ইয়া রস্লুলাহ! মাদী উটের বাচ্চা দিয়ে আমি কি করব?" রস্লুলাহ (সা) প্রত্যুত্তরে বললেন, "সব উটই কি কোনো না কোনো মাদী উটের বাচ্চা নয়?"

সুনানত তিরমিজি
 হাদীস নং ১৯৮৩, হাদীসটি হাসান গরীব।

### দুই কানওয়ালা

আনাস ইবনে মালিক ক্র বর্ণনা করেন। রস্লুল্লাহ ক্রে তাকে বললেন, "ওহে দুই কানওয়ালা!" এখানে নবী ক্রে ঠাট্টাচ্ছলে আদর করে আনাস (রা)-কে "ওহে দুইকানওয়ালা" বলে সম্বোধন করেছেন। মানুষের কান দুইটাই থাকে কিন্তু হঠাৎ করে এমন অদ্ভূত বর্ণনায় সম্বোধন মানুষকে অবাক না করে পারে না।

মানুষের মন আপনাতেই নিজের সামনে একটি আয়না এনে দাড় করায়, যার মাধ্যমে মনে মনে সে নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখে তার কয়টা কান আছে। কানত দুইটাই থাকে। সবাই খুব ভাল করেই তা জানে। কিছু "ওহে দুই কানওয়ালা!" সম্বোধনটাও আন্চর্য শুনায়। তাই যখন আন্চর্য হওয়া ভাবটা কেটে যায় তখন যেন নতুন করেই ব্যাপারটা ধরা পড়ে। আরে! কান তো দুইটাই!

আর তখনই মানুষ "ওহে! দুই কানওয়ালা!" কথাটির পিছনের কারণটা বুঝতে পারে। তার সাথে কৌতুক করা হয়েছে। মনের অজান্তের তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

#### এই গোলামকে কে কিনবে?

আনাস ইবনে মালিক ক্ষ্ম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিব ইবনে হিজাম অথবা হিরাম জনৈক বেদুইন ছিল যাকে নবী ক্ষ্ম খুব ভালবাসতেন। বেদুইনটি ছিলেন কুৎসিৎ চেহারার। একদিন বেদুইনটি বাজারে সদাই বিক্রি করছিলেন। এমন সময় রসূলুল্লাহ ক্ষ্ম তাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরলেন। বেদুইনটি দেখতে পাচ্ছিল না যে রস্লুল্লাহ ক্ষ্ম তাকে জড়িয়ে ধরেছেন। তাই তিনি বলে উঠলেন, "আমাকে ছেড়ে দাও! কে এইটা?"

এরপর বেদুইনটি পিছনে ফিরলেন এবং দেখলেন এটা স্বয়ং রস্লুল্লাহ! রস্লুল্লাহ ক্রিল্লাহ এর বুকের সাথে নিজের পিঠ লেগে যাওয়ায় তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। রস্লুল্লাহ ক্রিল্লাই বললেন, "কে আছ এই গোলামকে কিনবে?" জহির ক্রিল্লাই বলে উঠলেন, "ইয়া রস্লুল্লাহ! আল্লাহর শপথ আমার দাম তো অল্প।" নবী ক্রিল্লাই বললেন, "কিন্তু আল্লাহর নিকট তোমার দাম অল্প নয়।" অথবা তিনি বলেছেন, "আল্লাহর নিকট তোমার দাম অনেক বেশি।"

<sup>&</sup>lt;sup>৭</sup>. সূনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৫০০২. ও ৩৮২৮.

দ. সূনান আল-কুবরা লিল বায়হাকী হাদীস নং ১৯৭২৯ ও মুসনাদ ইমাম আহমাদ হাদীস নং ১২৪১৮

#### দাগওয়ালা চেহারা

আয়েশা क्षा হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন সাওদা ক্ষা রস্লুরাহ (সা)-এর অপর একজন স্ত্রীরা আমাদের এখানে বেড়াতে আসলেন। রস্লুরাহ আমার এবং তার মাঝখানে এসে বসলেন। তার একটি পা ছিল আমার কোলের ওপর অপর পা ছিল সাওদার কোলের ওপর। আমি সাওদার জন্য এক প্রকার খাবার প্রস্তুত করেছিলাম। আমি তাকে বললাম, "খাও!" কিন্তু সে অস্বীকৃতি জানাল। আমি বললাম, "তুমি খাও তা না হলে আমি তোমার গালে দাগ দিয়ে দেব।" কিন্তু তার পরও সে অস্বীকৃতি জানাল। আমি পাত্র থেকে কিছুটা তুললাম এবং তার মুখে দাগ দিয়ে দিলাম।

রস্লুলাহ তার পা উঠিয়ে নিলেন যাতে সাওদাহ ক্র আমার মুখে দাগ দিয়ে তার প্রতিশোধ নিতে পারেন। সাওদাহ ক্র পাত্র থেকে কিছুটা তুললেন এবং আমার মুখে দাগ দিয়ে দিলেন। আর তা দেখে রস্লুলাহ (সা) হাসছিলেন। হঠাৎ আমরা শুনলাম উমার ইবনুল খান্তাব বলছেন, "ও আব্দুলাহ ইবনে উমর!" রস্লুলাহ ক্রিট্র বললেন, "যাও তোমাদের মুখ ধুয়ে ফেল, এখনই ওমর এখালে এসে পড়তে পারে।

### রসবোধসম্পনু একজন সাহাবী

রসবোধের কারণে যারা বিখ্যাত ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম নুয়াইমান ইবনে আমর আল আনসারী ক্ষান্ত্র যার ব্যাপারে অনেক গল্প প্রচলিত ছিল। তিনি আকাবার শেষ শপথে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বদর, উহুদসহ অন্যান্য সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

### স্বাধীন দাস

উম্মে সালামা ক্রিম্ম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ক্রিম্ম-এর ওফাতের এক বছর পূর্বে আবু বকর ক্রিম্ম ব্যবসা উপলক্ষে বাসরা গেলেন, তার সাথে ছিলেন নু'আইমান এবং সুয়াইবিত ইবন হারমালাহ ক্রিম্ম। তারা উভয়ে বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। নুআইমান বদরের পাথেয় এর দায়িত্বে ছিলেন এবং সুয়াইবিত ছিলেন কৌতুকপ্রিয় লোক। তিনি নুআইমান ক্রিম্ম-কে বলেন, "আমাকে কিছু খাবার দিন।" তিনি বললেন, "আবু বকর এসে নিক" তারপর তিনি বললেন, "আচ্ছা, আমি আপনাকে নাজেহাল করে ছাড়াব"। রাবী বলেন, পরে তারা একটি বন্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন,

<sup>&</sup>quot;. স্নান-আল-কুবরা লিন নাসায়ী, হাদীস নং ৮৬৪২ ও আল-বানী- (৭/৩৬৩)

তখন সুয়াইবিত তাদের বললেন, "তোমরা কি আমার কাছ থেকে আমার একটি গোলাম কিনবে?" তিনি বললেন, এ এমন একটা গোলাম, যার একটা আওড়ানো বুলি আছে। সে তোমাদের বলবে, আমি আযাদ, (দাস নই), তার এ কথায় তোমরা তাকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে এ গোলামের ব্যাপারে অসুবিধায় ফেলো না।' তারা বলল, "না, আমরা বরং তাকে খরিদ করবই"। অতঃপর তারা তাকে দশটি উটের বিনিময়ে খরিদ করল। ' পরে তার কাছে এলো, তারা তার গলায় পাগড়ী কিংবা রশি পেঁচিয়ে ধরল। নুআইমান ত্রু তখন বলল, "এ লোক তোমাদের সাথে পরিহাস করছে, সত্যি আমি আযাদ, দাস নই।" তারা বলল, তোমার সব খবরই আমাদের বলা হয়েছে।" তখন তারা তাকে নিয়ে গেল। পরে আবু বকর (রা:) আসলে সাথিরা তাকে এ বিষয়টি অবহিত করল। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি লোকদের অনুসরণ করলেন এবং তাদের উট ফেরত দিয়ে নু আইমান ক্রু তকে ছাড়িয়ে আনলেন। রাবী বলেন: নবী ক্রি ও তাঁর সাহাবীরা তাকে নিয়ে এক বছর যাবত হেসেছিলেন। ' তাকা

### জানাতের বৃদ্ধ মহিলা

সম্মানিত শিক্ষক এবং পথপ্রদর্শক নবী ক্রা এর নিকট একজন বৃদ্ধ মহিলা আসলেন। তিনি বললেন, "ইয়া রস্লুল্লাহ, আল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন তিনি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।" নবী ক্রা তাকে বললেন, "হে অমুকের মাতা! বৃদ্ধারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" বৃদ্ধা মহিলা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন। নবী ক্রা তার সাহাবাদের বললেন, "তাকে বল যে, সে বৃদ্ধা অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে না। কেননা, আল্লাহ বলেছেন-

إِنَّا ٱنْشَانْهُنَّ إِنْشَاءً. فَجَعَلْنَهُنَّ ٱبْكَارًا. عُرُبًا ٱثْرَابًا.

অর্থ : "আমি সৃষ্টি করেছি। অসাধারণ সব সৃষ্টি। আর তাদেরকে তৈরী করেছি কুমারী, পুতঃপবিত্র, প্রেমময়, সমবয়ন্ধা।<sup>১২ ১৩</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>১০</sup>. কলাইস শব্দটি কুলস এর বহুবচন অর্থ যুবক উট, আন-নিহায়াহ গরীবাল হাদীস ওয়াল আমার –(8/১০০)

<sup>&</sup>lt;sup>১১</sup>. সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৩৭৩৫

১২. আল-ওয়াকিয়াহ - (৫৬;৩৫-৩৭)

<sup>&</sup>lt;sup>১৩</sup>. শাফায়িলুল মুহাম্মাদীয়াহ লিত তিরমিজ, হাদীস নং ২৩৫.

#### শেষ কথা

যদি কোনো আলেম অথবা ফকিহ ব্যক্তি রসিকতা করাকে অনুমোদন না করেন, তাহলে আমাদের দেখতে হবে এ ব্যাপারে আমাদের সর্বোচ্চ নেতা নবী করে এবং তার সাহাবীগণের দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল। মতবিরোধ নিরসনের এটাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। হাসি-ঠাট্টা, কৌতুক, রসবোধ এমন বিষয় যা আমাদের সর্বোচ্চ নেতা নবী কর্ত্ব-এর বিভিন্ন কথা এবং কাজের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। রসূল ক্রি তার কথা এবং কাজের দ্বারা এমন মানুষের জীবন উপস্থাপন করে গেছেন যিনি হাসতে ভালবাসতেন, কৌতুকে সাড়া দিতে ভালবাসতেন, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে ভালবাসতেন, উত্তম চরিত্রবান হতে ভালবাসতেন, প্রশংসনীয় কাজ করতে ভালবাসতেন, সুন্দর অনুভূতির অধিকারি হতে ভালবাসতেন।

মানুষের প্রবল গান্ডির্যের সাথে অল্প কিছু রসবোধ উপস্থিত থাকা খুবই উত্তম। বক্তৃতা করার সময় কিছু কৌতুক করা, কথা বলার সময় মাধুর্য্য আর প্রজ্ঞার সুষম বিন্যাস ঘটানো খুবই ভাল কাজ।

#### খাবারের লবণ

রসিকতা হচ্ছে লবণের মত। একজন শিক্ষক, একজন শায়েখ, একজন বিজ্ঞ আলেম অথবা একজন সমাজ সংস্কারকের উচিত কৌতুককে পরিমিত পরিমাণে ব্যবহার করা যেমনটি খাদ্যে লবণ ব্যবহার করা হয়। খাবারে লবণের পরিমাণ হতে হয় একদম ঠিক ঠিক। লবণ কম হলে খাবারের স্বাদ পূর্ণ হবে না। আবার বেশী হয়ে গেলে তা সম্পূর্ণ খাবারকে নষ্ট করে ফেলবে।

### ষষ্ঠ অধ্যায়ের মূলকথা

নবী ক্রি এর যুগ ছিল গান্তির্যতার যুগ। তাদের যুগ ছিল কাজ, জিহাদ আর ধৈর্যের। এত কিছু সত্ত্বেও নবী ক্রি এবং তাঁর সাহাবাগণ ক্রি যথেষ্ট সুন্দর এবং মায়াবী মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। যা থেকে বিকশিত হতো শালীন কৌতুক এবং নিয়ন্ত্রিত রসিকতা। যেগুলো শুরু হতো সত্য দিয়ে আর শেষ হতো উচ্ছাস আর ভালবাসা দিয়ে। এই জীবন ছিল সুন্দর জীবন, সুখী জীবন।

#### ছয় নং মুক্তাদানা

উসায়েদ ইবনে হুদায়ের হ্লা হতে বর্ণিত। মানুষের মাঝে বক্তৃতা করার সময় আনসারদের মধ্যে একজন এমন কিছু বললেন যা হাসির উদ্রেক করে। যেহেতু সে সবার সাথে ঠাটা করছিল নবী হ্লা লাঠি দিয়ে তার পাজরে খোঁচা দিলেন। আনসার ব্যক্তিটি বললেন, "আমাকে প্রতিশোধ নিতে দিন"। রসূল হ্লা বললেন, "ঠিক আছে, তুমি প্রতিশোধ নাও।" আনসার ব্যক্তিটি বললেন, "আপনি তো জামা পরে আছেন, কিন্তু আমার গায়ে জামা নেই।" নবী হ্লা তাঁর জামা উচু করে ধরলেন এবং আনসার ব্যক্তিটি তাকে জড়িয়ে ধরে তার পার্শ্বদ্বেশে চুমু খাওয়া ওরু করলেন। তিনি বললেন, "আমি এটাই চেয়েছিলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ।" স্ব

#### মনে রাখা দরকার

একজন যোগ্য নেতা হওয়ার জন্য আপনার উন্নত রসবোধকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিন। আপনার চরিত্র প্রশংসিত হবে, আপনার সম্পর্কগুলি আন্তরিক হবে।

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْنِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ۗ وَ مَا يَنَّكَّرُ إِلَّا الْوَلُوا الْآلْبَابِ

অর্থ : "তিনি যাকে খুশি প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে। তাকে দান করা হয়েছে প্রভূত কল্যাণ। আর বুদ্ধিমান ব্যতিত কেইই ইহা আক্ডিয়ে ধরে না।" <sup>১৫</sup>

আর যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে। এটা হচ্ছে জ্ঞান।

বলা হয়ে থাকে, এর অর্থ হলো কোনো বিষয়কে বুঝতে পারা। আরও বলা হয়ে থাকে এর অর্থ সঠিক ব্যাপারটি বলা। ১৬

<sup>&</sup>lt;sup>১6</sup>. সুনান আবু দাউদ হাদীস নং ৪৬০৫. আল-মুসতারক, হাদীস নং ৫২৪২

<sup>&</sup>lt;sup>১৫</sup>. আল-বাকারা (২ : ২৬৯)

<sup>&</sup>lt;sup>১৬</sup>. জুদাতৃত তাফসীর লিল আসকার, পৃষ্ঠা নং ৫৭





# সপ্তম অধ্যায়-

### ভীত বিহ্বল হৃদয়

বিখ্যাত আয়াত "পড়" যখন অবতীর্ণ হয় নির্জন গুহাবাসী ব্যক্তিটির নিকট। রস্লুল্লাহ এ আয়াতগুলো নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। এ সময় তার কাধের গোশত ভয়ে থরথর করে কাপছিল। খাদিজার কাছে পৌছেই তিনি বললেন, আমাকে কম্বলাবৃত কর, আমাকে কম্বলাবৃত কর। তখন সকলেই তাকে কম্বলাবৃত করে দিল। অবশেষে তার ভীতিভাব দূর হলে তিনি খাদিজাকে বললেন, খাদিজা আমার কি হলো? আমি আমার নিজের সম্পর্কে আশংকাবোধ করছি।" এরপর তিনি তাঁকে সব কথা খুলে বললেন। এ কথা ওনে খাদিজা শুলুল্ল বললেন," "কখনো নয়। আপনি সুসংবাদ নিন। আল্লাহর শপথ আল্লাহ কখনো আপনাকে লাপ্তিত করবেন না। আপনি আত্মীয়দের খোঁজ খবর নেন, সত্য কথা বলেন, অসহায় লোকদের বোঝা লাঘব করে দেন। নিঃম্ব লোকদেরকে উপার্জন করে দেন। মেহমানদের আপ্যায়ন করেন এবং হকের পথে আগত বিপদাপদের লোকদের সাহায্যে করে থাকেন।

## অনুচ্ছেদটির ব্যাখ্যা

খাদিজা.....

প্রিয় পাঠক, এই নামটি কি আমাদেরকে বিশেষ কোনো ব্যাপার মনে করিয়ে দেয় না?

এই নামটি কি আমাদেরকে সেই গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় না যখন আলোর প্রথম ঝলক মর্তের মাটিতে এসে পৌছেছে, মরুর বুকে আল্লাহর করুণা এবং শান্তি অবতীর্ণ হয়েছে, সেই তীক্ষ্ণ আলোকচ্ছটা স্পন্দিত হয়েছে গ্রহণকারির শিরা উপশিরায়, রক্তের প্রবাহে তৈরি করে দিয়েছে প্রবল ইচ্ছাশক্তি, ফুসফুসে প্রবেশ করেছে সত্য উদঘাটনের মুক্ত বাতাস আর ম্লান হয়ে গিয়েছে শিরক আর অজ্ঞতার সব পঙ্কিল অভিশাপ। একদিকে মুক্তির আনন্দ অপর দিকে তার ওপর অর্পিত দায়িত্বের বিশাল

<sup>ৈ</sup> সহীহ আল বুখারী হাদীস নং ৪৬৮৫।

বোঝা, তার ভিতরে এই দুই অনুভূতির মিশ্র ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। আর সে কারণেই সত্য উদঘাটনের হিমশীতল অনুভূতি এবং তার ওপর অর্পিত দায়িত্বের তীব্র উন্তাপের মাঝখানে স্থাপিত হয়েছিল একটি হিতৈষী হৃদয়। অন্তর যখন ভয়ে প্রকম্পিত, বাসায় তখন ছিল উষ্ণতার ছোয়া, যেই ছোয়া সকল হিমশীতল ঠাণ্ডাকে দ্রবীভূত করে দিতে পারে। দেহ যখন ভেঙ্গে পড়ল, বাড়িতেই ছিল তা থেকে মুক্তির উপায় যা সকল প্রকার ধাক্কা দূরিভূত করে। আর উষ্ণতার সেই ঠিকানাটিই হচ্ছে খাদিজা ক্রীক্রা

খাদিজা, সাফল্যের সেই প্রবেশ দার যার ওপর ভর করে নবীন নবী (সা) তাঁর রিসালাতের চূড়ান্ত শিখরে পদার্পন করেন। খাদিজাই ছিলেন সেই উষ্ণ বাড়ি যা প্রকম্পিত হৃদয়কে স্লিগ্ধ করেছিল।

খাদিজা ক্রম্ম ছিলেন সেই মমতাময়ী যিনি সেই ব্যক্তির হৃদয়ে প্রশান্তি এনে দিয়েছিলেন যিনি নিজেকে কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলেছিলেন, সেই আত্মাকে শাস্ত করেছিলেন যেই আত্মা নিজেকে পোশাক আবৃত করে ফেলেছিল। "কখনো নয়! আপনি সুসংবাদ নিন। আল্লাহর শপথ আল্লাহ কখনো আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি আত্মীয়দের খোঁজ খবর নেন, সত্য কথা বলেন, অসহায় লোকদের বোঝা লাঘব করে দেন, নিঃশ্ব লোকদের উপার্জন করে দেন। মেহমানদের আপ্যায়ন করেন এবং হকের পথে আগত বিপদাপদে লোকদের সাহায্য করেন।"

মূলত তিনি ছিলেন সেই স্তম্ভ যার ওপর ভর দিয়ে রসূলুল্লাহ ক্রি নিজের আশ্রয় খুজে পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সিড়ির একটি ধাপ, যার ওপর ভর দিয়ে রসূলুল্লাহ ক্রি সেই কঠিন মুহূর্ত থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

# একজন সফল নেতার সপ্তম গোপন রহস্যঃ একজন মহিয়সী স্ত্রী

### রহস্যটির মূল ভিন্তি

ঘর হচ্ছে এমন আশ্রয় যেখানে প্রত্যেক পুরুষ তার কঠোর পরিশ্রমের পর একটু বিশ্রাম খোঁজে। সারাদিনের খাটা-খাটনির উত্তাপ থেকে ঘরই মানুষকে আশ্রয় দেয়। একজন প্রকৃত সত্যপরায়ণ স্ত্রী হচ্ছে সেই আশ্রয় যেখানে ক্লান্তির পর স্বামী ফিরে আসে এবং দিন শেষে তার কাছে সান্ত্বনা খোজে।

মানুষ বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকে এবং বিভিন্ন কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করে। কিন্তু সেই মানুষটি যখন ঘরে ফিরে আসে তখন শত ঘৃণার পর সে একটু ভালবাসা খোঁজে, পরিশ্রমের পর বিশ্রাম খোঁজে, দুংখের পর সুখ খোঁজে।

বিশ্ব সভ্যতা এবং নীতিকথাগুলিতে একটা প্রবাদ আছে। "প্রত্যেক মহান পুরুষের পিছনে থাকে একজন মহান নারী"। সে কিভাবে মহান হবে যদি সে বাসায় যেয়ে পাপাচার আর নষ্টামী খুজে পায়? সে সারাদিনের উত্তাপ খেকে বাড়ি ফিরে আসে বিরক্তির উত্তাপ খুঁজে পেতে? সে কিভাবে সৃষী হবে? কখন সে আরাম পাবে? সে মানুষের ঝামেলা থেকে দৌড়ে স্ত্রীর বিচ্ছেদ তার বিবাদের নিকট এসে পড়ে সে কিভাবে সৃষ্টিশীল হবে, সাফল্য লাভ করবে?

#### প্রাচ্যের মানুষ

আরব সমাজে বিবাহ এবং পারিবারিক ব্যাপারে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত আছে। শত শত বছর ধরে চলে আসা প্রবাদ এবং নীতিবাক্যগুলি মানুষের সংস্কৃতি, চিন্তাধারা এবং সমাজের নীতি নির্ধারণে প্রভাব রাখে। আরব সমাজ ব্যবস্থায় স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক এবং দাস্পত্য জীবনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কেউ বলেন, "তাকে সেভাবে থাকতে দেয়া উচিত যেভাবে সে তার বাবার বাসায় থাকত" আবার অনেকে বলেন। "স্ত্রী হলো পারস্যের কার্পেট। যত বেলি দিন তা ব্যবহার করা হবে, সে তত বেলি আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে"।

এই দুই দৃষ্টিকোণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় এবং ভিন্ন ভিন্ন দিক রয়েছে। কখনো কখনো তারা প্রথম দৃষ্টিকোণের দিকে ঝুকে পড়েন আবার কখনো কখনো দ্বিতীয়টির দিকে ঝুকে পড়েন।

### একজন নেতার স্ত্রী

পথপ্রদর্শক নেতা নবী 🌉 এর স্ত্রীর গভীরে তিনটি প্রধান বিষয় হলো–

- ১. তিনি ছিলেন হাদয়, আত্মা এবং অন্যান্য প্রত্যেকের আশ্রয়।
- ২. তিনি ছিলেন আত্মার সেই খোরাক যেখানে বাসিন্দারা ছায়া খুঁজে পায়।
- ৩. তিনি ছিলেন হাদ্যতাপূর্ণ যেখানে জীবনের বাধা এবং জীবিকার কাঠিন্য সহজ হয়ে যায়।

অর্থ : "আর তাঁহার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য হইতে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের হতে শান্তি লাভ কর, আর তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালবাসা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করেছেন। এতে সেই লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে, যারা চিন্তা করে থাকে।"

# উত্তম ন্ত্রী গড়ার পাঁচটি মূলনীতি

মহান নেতা এবং শিক্ষক নবী ক্রি এবং জীবনের বিভিন্ন দিক, দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন মূহূর্ত এবং কিছু পরিস্থিতি বিবেচনা করে একই রকম ঘটনাগুলি একসাথে করে কিছু মূলনীতি তৈরি করেছি। আমার মতে সেগুলো মোট পাঁচটি।

প্রথম মৃশনীতি : কানায় কানায় পূর্ণ ভালবাসা। ভালবাসা হচ্ছে জীবনের ঔষধ এবং চলার পথের অনুপ্রেরণা। এটা হচ্ছে হৃদয়াকর্ষী সেই অনুভূতি যা সকল সৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে এবং প্রত্যেক জীবনের মধ্যে মিশে আছে। হাসি এবং কান্না যদি ওধু মনুষ্য প্রজাতীর নিজস্ব অনুভূতি হয়ে থাকে,

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup> আর রূম-আয়াত : ২১ ।

ভালবাসা বেষ্টন করে আছে সমস্ত প্রাণীকূলকে এবং ছড়িয়ে আছে জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তে। পৃথিবীর প্রত্যেক কোনে এবং পৃথিবীবাসীর অন্তরগুলিতে ভালবাসা ছড়িয়ে আছে। জাতি-বর্ণ নির্বেশেষে।

#### ঘর এবং ভালবাসা

কোনো ঘরে যতই পানির প্রবাহ থাকুক না কেন তা মরুভূমির মত শুদ্ধ যদি সেই ঘরে ভালবাসার অস্থিত্ব না থাকে। কোনো ঘরের মানুষ যতই উচ্চস্বরে কথা বলুক না কেন তা নিস্তব্দ যদি সেই ঘরে ভালবাসার চেতনা কাজ না করে। হৃদপিন্ডের গভীরে শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে যত বায়ুই প্রবেশ করুক না কেন তা বায়ুশূন্য যদি সেখানে ভালবাসার কম্পন না থাকে। আদর্শ মহামানব ক্রিট্রু-এর দাম্পত্য জীবনের দিকে লক্ষ্য করলে সর্বপ্রথম যেই জিনিসটি প্রতীয়মান হয় তা হলো উপচেপড়া ভালবাসা। তার বাড়িটি ছিল মরুভূমির ভিতর এক টুকর ছোট সবুজ বাগান আর আনন্দের সবুজ বৃক্ষ।

### ভালবাসা পূর্বনির্ধারিত

আরেশা ব্রুক্ত্র থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম এর স্ত্রীদের মধ্যে কারো প্রতি এতটুকু ঈর্ষা পোষণ করিনি। যতটুকু খাদিজা ব্রুক্ত্র এতি পোষণ করেছি। তিনি বলেন, রস্লুলাহ থ্রুক্ত্র যখন বকরি জবাই করতেন, তখন বলতেন, এটা খাদিজার বান্ধবীদের নিকট পাঠিয়ে দাও। আয়েশা বলেন, একথা শুনে একদিন আমি গোস্বা হয়ে বললাম, খাদিজার বান্ধবী? রস্লুলাহ ক্রুক্ত্র বলছেন, আমাকে (আল্লাহর তরফ থেকে) তার প্রতি ভালবাসা দান করা হয়েছে।।"

### মিষ্টি খাদ্য এবং মিষ্টি ভালবাসা

আনাস ক্রিল্ল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রস্লুল্লাহ ক্রি-এর এক প্রতিবেশী ছিল পারস্য বংশোদভূত। সে তরি-তরকারী ভাল পাক করতে পারত। একদা সে রস্লুলাহ ক্রি-এর জন্য (গোশতের তরকারী) পাক করে তাঁকে দাওয়াত দিতে আসল। তিনি বললেন, আয়েশাকেও দাওয়াত দাও। সে বলল, না। রস্লুল্লাহ ক্রি বললেন, তাহলে আমিও দাওয়াত গ্রহণ করব

<sup>°.</sup> সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৫৪)

না। লোকটি আবার এসে তাকে দাওয়াত দিল, তিনি পুনরায় আয়েশার দিকে ইঙ্গিত করলেন। সে এবারও তাকে দাওয়াত দিতে রাজী হলো না। রস্লুলুাহ গ্রেষ্ট্র ও দাওয়াত গ্রহণ করলেন না। সে আবারও তাকে দাওয়াত দিল। এবার রস্লুলাহ গ্রেষ্ট্র আয়েশার দিকে ইঙ্গিত করলেন। তখন তৃতীয়বার সে বলল, হাাঁ অত:পর তারা উভয়ে রওনা হলেন এবং তার বাড়িতে গিয়ে হাযির হলেন।

# ভালবাসার পূর্ণরূপ

উরওয়াহ ক্র হতে বর্ণিত। মুসলিমগণ জানতেন নবী ক্র আয়েশা ক্র –কে কিরপ ভালবাসতেন। যদি তারা নবী ক্রিক কোনো কিছু হাদিয়া পাঠাতে ইচ্ছা করতেন তবে তারা আয়েশা ক্রক –এর গৃহে নবী ক্রিক্ট –এর অবস্থানের দিন নবী ক্রিক্ট –এর নিকট হাদিয়া পাঠাতেন। ব

### উদ্বোধনী স্থান

সম্মানিত নেতা নবী — এর বিবাহিত জীবনের একটা প্রতিষ্ঠিত মূলনীতি ছিল মানসিকভাবে যার প্রতি দুর্বল থাকুন না কেন তিনি তার সামর্থ্যের আলোকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেন সকল স্ত্রীদের মহান সুযোগ-সুবিধা দিত। তিনি সবকিছু ন্যায়পরায়ণতার সাথে বন্টন করতে অভ্যন্ত ছিলেন এবং বলতেন, "ইয়া আল্লাহ! আমার পক্ষে যা সম্ভব, আমি তা করেছি। আর আপনি যার (অন্তরের) মালিক এবং আমি নই, সে ব্যাপারে আমাকে দোষারোপ করবেন না। "

ষিতীয় ভিন্তি : ঘরের কাজ ভাগাভাগি করে নেওয়া এবং বাড়ির মানুষকে আপ্যায়ন করা বাসার কোনো কাজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ভিন্ন একটা শ্বাদ আছে। আপনি ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখবেন। বাহিরের কোনো কাজে গেলে মানুষ সর্বোচ্চ চেষ্টা করে সুন্দরভাবে নিজের আকার ফুটিয়ে তুলতে সুন্দর করে কথা বলতে এবং নিজের যোগ্যতাটা জাহির করতে। কিন্তু সেই মানুষটি যখন বাসায় থাকে, সে তার নিজের স্বন্তাগত আচরণটাই করে থাকে। এই কারণেই ঘরের চার দেয়ালের বাইরে

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>. সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৩৯১০।

<sup>°.</sup> সহীহ আল বুখারী হাদীস নং ২৪৯৪।

<sup>&</sup>lt;sup>৬</sup>. সুনান **আ**বু দাউদ, কিডাবুল নিকাহ হাদীস নং ১৮৫৬।

মানুষের অবস্থা দেখে তাকে বিচার করলে তা সঠিক বিচার হয় না। বিচার সঠিক হয় যখন কোনো মানুষের নীতি, মূল্যবোধ এবং যোগ্যতা তার ঘরের ভেতরের অবস্থা থেকে বিবেচনা করা হয়। যেখানে সে তার নিজের স্বভাবজ্ঞাত ব্যক্তিত্ব এবং সত্যিকারের চরিত্র প্রদর্শন করে।

আমাদের সর্বোচ্চ নেতা নবী ﷺ এই কথার স্বীকৃতি দিয়েছেন এইভাবে, "তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তার পরিবারের নিকট উত্তম ।"

প্রিয় পাঠক, এখানে আমাদের সর্বোচ্চ নেতা এবং দয়ালু স্বামী 🚅 এর গৃহকোণের কিছু মুহূর্ত একত্রিত করা হলো।

### একজন সাধারণ মানুষ

একবার আয়েশা জ্বাল্ক -কে প্রশ্ন করা হলো, "রস্লুলাহ ক্রিক্ট ঘরে কি কাজ করতেন? তিনি বললেন" তিনি ছিলেন অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতই। তিনি তার পোশাক মেরামত (সেলাই) করতেন। ছাগলের দুধ দোহন করতেন, এবং নিজের পরিচর্যা করতেন।" অপর বর্ণনায় এসেছে, "তিনি তার পোশাক সেলাই করতেন, জুতা মেরামত করতেন এবং অন্যান্য সাধারণ মানুষ বাসায় যেসব কাজ করে তিনিও তাই করতেন।

#### একজন সাহায্যকারী স্বামী

আসওয়াদ ক্ষ্ম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা ক্ষ্ম নকে জিজেস করলাম, নবী ক্ষ্ম ঘরে থাকা অবস্থায় কি করতেন? তিনি বললেন, ঘরের কাজ কর্মে ব্যস্ত থাকতেন। অর্থাৎ পরিজনের সহায়তা করতেন। আর সালাতের সময় এলে সালাতে চলে যেতেন"। ১০

রস্লুলাহ ক্রি তার সুউচ্চ মর্যাদা এবং উচ্চাসন থাকার পরও ঘরের মধ্যে 'সিংহের মত' ভয়ংকর ব্যক্তিত্ব পছন্দ করেন নি। যা আজকের দিনে অনেকেই পছন্দ করে থাকেন। তারা এটাকে পৌরুষত্ব প্রদর্শনের উপায় বলে মনে করেন। আল্লাহর কসম, তারা সঠিক সিদ্ধান্ত থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছেন।

<sup>े.</sup> সহী: ইবনু হিববান । হাদীস নং ৪২৪৪ ।

<sup>&</sup>lt;sup>৮</sup>. সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস নং ৫৭৫৯।

<sup>ै.</sup> সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস নং ৫৭৬১।

<sup>&</sup>lt;sup>১°</sup>. সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস নং ৬৫৫।

তৃতীয় ভিত্তি : ভাল দাম্পত্য সম্পর্ক এবং হ্বদয়বান একজন স্বামী। দয়াবান শিক্ষক নবী ক্রিন্ত্র-কে কোমলতা প্রদর্শনের জন্য কট্ট করতে হয়নিঃ বরং এটাই ছিল তাঁর চরিত্র। তাঁর পরিবার পরিজন এবং সাহাবাদের নিকট তার চরিত্র ছিল কোমলতা, নিখাদ হাসি, পরিমিত রসিকতা এবং উচ্চ ক্রচিশীলতায় পরিপূর্ণ। তাঁর এই গুণগুলো নিছক লোক দেখানো কিংবা নিজেকে ভাল হিসেবে উপস্থাপন করার নিমিত্ত ছিল না। এই গুণগুলি ছিল তাঁর নিজের স্বভাবজাত গুণ। একজন ভাল আত্মার যেসব গুণাবলি প্রয়োজন তা তার নিক্কলুষ হৃদয়ে আবাদ করা হয়েছিল। সেগুলি তাঁর চরিত্রের একটি স্থায়ী এবং অকৃত্রিম অংশে পরিণত হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য "তোমার বাহন তো কাচ। তাঁর বিচেছ নারী, তারা অল্পতেই আবেগতাড়িত এবং সহজে কস্ট পায়। এই ছিল ঘরের বাইরে তাঁর স্ত্রীদের সাথে তাঁর আচরণের নমুনা। আর এই সুন্দর আচরণের সুদ্রাণ তার স্ত্রীগণ ঘরের অভ্যন্তরেই অনুভব করতেন।

#### একজন সহজ মানুষ

জাবির ইবনে আব্দুলাহ ক্রিল্ল বর্ণনা করেন। (হজ্জ-এর সফরে) আয়েশা (রা) ঋতৃবতী হওয়ার কারণে বায়তৃলাহ এর তাওয়াফ ব্যতিত হজ্জ এর অন্য সকল কাজ সম্পন্ন করে নেন। পবিত্র হওয়ার পর তাওয়াফ আদায় করেন। (ফেরার পথে) 'আয়েশা ক্রিল্ল বললেন, ইয়া রস্লুলাহ ক্রিল্ল সকলেই হজ্জ ও উমরাহ উভয়টি আদায় করে ফিরছে। আর আমি কেবল হজ্জ্ব আদায় করে ফিরছি। তখন নবী ক্রিল্লে আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকরকে নির্দেশ দিলেন যেন আয়েশা ক্রিল্লে কে নিয়ে তানইমে চলে যান, (যেখানে যেয়ে উমরার ইহরাম বাধবেন) আয়েশা ক্রিল্ল হজ্জ্বের পর উমরাহ আদায় করে নিলেন।

মুসলিম এর বর্ণনায়। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, "রসূলুল্লাহ ক্রিছ্রা নম্র স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। যখন আয়েশা ক্রিছ্রা কোনো ব্যাপারে বায়না করতেন তিনি তা মেনে নিতেন।<sup>১২</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>১১</sup>. সহীহ আল বুখারী হাদীস নং ৫৮১৫।

<sup>&</sup>lt;sup>>२</sup>. महीइ भूमिय हाफीम नः २२১১।

### সহিষ্ণু স্বামী

সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস 🚌 থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার উমর ইবনুল খাত্তাব 🚎 রসূলুল্লাহ্ 🌉 এর কাছে আমার অনুমতি চাইলেন। তখন তাঁর সাথে কুরাইশের কতিপয় মহিলা কথা বলছিলেন এবং তাঁরা বেশি পরিমাণ দাবি দাওয়া করতে গিয়ে তাঁর আওয়াজের চেয়ে তাদের আওয়াজ উচ্চকণ্ঠ ছিল। যখন উমর ইবনে খান্তাব প্রবেশের অনুমতি চাইলেন তখন তাঁরা (মহিলাগণ) উঠে দ্রুত পর্দার অন্তরালে চলে গেলেন। রসলুল্লাহ (সা) তাকে অনুমতি দিলেন। আর উমর 🚎 ঘরে প্রবেশ করলেন। রসুল করীম (সা) বললেন, মহিলাদের কান্ড দেখে আমি অবাক হচ্ছি, তাঁরা আমার কাছে ছিল, অথচ তোমার আওয়াজ শোনামাত্র তারা সব দ্রুত পর্দার অন্তরালে চলে গেল। উমর 🚎 বললেন, ইয়া রস্লুলাহ 🚎 আপনাকেই অধিক ভয় করা উচিত। তারপর উমর 🚃 ঐ মহিলাগণকে লক্ষ্য করে বললেন, ওহে নিজ ক্ষতিসাধনকারী মহিলাগণ তোমরা আমাকে ভয় কর। অথচ আল্লাহর রসূলকে ভয় কর না? তারা উত্তরে বললেন, আপনি রসূল করীম 🕮 থেকে অনেক রুঢ়ভাষী ও কঠিন হৃদয়ের। রসূলুল্লাহ 🕮 বললেন, হাাঁ ঠিকই হে ইবনে খাত্তাব! যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম. শয়তান যখনই কোনো পথে তোমাকে দেখতে পায় সে তখনই তোমার ভয়ে এ পথ ছেডে অন্য পথে চলে যায় ।<sup>১৩</sup>

ইমাম বদরুদ্দীন আইনী বলেন "কুরাইশের কতিপয় মহিলা" বলতে তার স্ত্রীদের বুঝানো হয়েছে। তাদের সাথে অন্য মহিলাগণও থাকতে পারেন তবে "তারা বেশি পরিমাণ দাবি করতে গিয়ে" অংশটি নির্দেশ করে তারা ছিলেন স্ত্রীগণ।<sup>১৪</sup>

সরল বিশ্বাসী মহান নেতা এবং হৃদয়বান স্বামী নবী ক্রিক্স বলতেন। "মুমিনদের মধ্যে তার বিশ্বাসই সবচেয়ে দৃঢ় যে তার পরিবারের সাথে সবচেয়ে ভাল ব্যবহার করে। ১৫

<sup>&</sup>lt;sup>১৩</sup>. সহীহ আল বুখারী হাদীস নং ৩৫০৪।

<sup>&</sup>lt;sup>১8</sup>. উমদাতৃল কারী ১৬/১৯৪ ।

<sup>&</sup>lt;sup>२४</sup>. जान भूमजानदाक निन राकीभ, रामीम नः ১৫৯।

### চতুর্থ মূলনীতি: সমস্যা সমাধান

যে কোনো বৃদ্ধিমান মানুষই একমত হবেন যে, দাম্পত্য জীবনে সমস্যা থাকবেই। মূলত এগুলো অনেকটা লবণের মত। বেঁচে থাকার সবচেয়ে মধুর অংশ। ইসলাম ঘোষণা করে বাসার পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ এর দায়িত্ব পুরুষের। দুর্ভাগ্যক্রমে, কুরআন প্রদন্ত এই অধিকারের অপব্যবহার করা হয়। কিছু কিছু মানুষ মনে করেন, এই অধিকার ঘরোয়া ব্যাপারে পুরুষের নিজস্ব মতামত এবং সিদ্ধান্তকে একতরফাভাবে অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার এবং নিজেকে অগ্রগণ্য হবার ক্ষমতা দেয়।

আমার অনুধাবন এই যে, নারীর ওপর পুরুষের এই অধিকার এবং ঘরোয়া ক্ষেত্রে তাকে নেতৃত্ব দেয়া হয়েছে যেন সে উন্নতির সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সুযোগ সুবিধা তৈরি করতে পারে। বাসার মানুষের ভুল ক্রটি উপেক্ষা করতে পারে। তাকে এই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে কারণ আল্লাহ তাকে বিচারশক্তির প্রখরতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভাল ক্ষমতা দিয়েছেন। মহান নেতা নবী

#### রাগী ব্যক্তিকে শাস্ত করা হলো

নু'মান ইবনে বিশির ক্র্রা বর্ণনা করেন, আবু বকর ক্রা নবী ক্রা এর নিকট ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন এবং শুনতে পেলেন আয়েশা (রা) উচ্চস্বরে কথা বলছে। তিনি যখন প্রবেশ করলেন, তাকে শক্ত করে ধরে চড় মারতে উদ্যত হলেন এবং বললেন, "আমি দেখছি তুমি রস্লুলাহ -এর সাথে উচ্চস্বরে কথা বলছ?" নবী ক্রা তাঁকে মারতে বাধা দিয়ে বিরত করলেন এবং আবু বকর রাগাম্বিত অবস্থাতেই বেরিয়ে গেলেন। আবু বকর যখন চলে গেলেন, নবী ক্রা বললেন, "চিন্তা করে দেখ, কিভাবে এই লোকের হাত থেকে তোমাকে উদ্ধার করলাম?" আবু বকর ক্রা কিছুদিন অপেক্ষা করলেন, তারপর পুনরায় রস্লুলাহ ক্রা এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, তারা উভয়ে মিমাংসা করে নিয়েছে। তিনি তাদের লক্ষ্য করে বললেন, "যুদ্ধের সময় তোমরা যেমন

আমাকে আসতে দিয়েছ, তোমাদের শান্তির সময়ও আমাকে আসতে দাও" নবী বললেন, "অবশ্যই, অবশ্যই!"?।

আয়েশা শ্রান্ত্র একটি ভুল করলেন এবং রস্লুল্লাহ ক্রিব্রুত্ব স্থাপনের পদক্ষেপ নিলেন। আয়েশা শ্রান্ত্র তার গলার স্বর উচু করলেন আর রস্লুল্লাহ (সা) তাকে বাচানোর জন্য তার হাত উচু করলেন। প্রথম পদক্ষেপটি তিনিই নিলেন। স্ত্রীর অভিভাবক এসে এমন কিছু শুনলেন যা তিনি পছন্দ করতে পারলেন না। তিনি কন্যাকে শাসন করতে উদ্যুত হলেন। আর আমাদের সর্বোচ্চ নেতা নবী ক্রিট্র, স্ত্রীর দোষ তার অভিভাবকের নিকট প্রকাশিত এবং প্রমাণিত হ্বার পরও। ভালবাসা এবং ক্ষমতা দিয়ে তাকে আগলে রাখলেন। তথু তাই নয়; বরং প্রিয়তম। স্ত্রীর পক্ষ অবলম্বন করে তাকে ক্ষুদ্ধ অভিভাবকের হাত থেকে রক্ষা করলেন।

এটাই হচ্ছে কর্তৃত্বের সত্যিকারে সীমারেখা।

### ঈর্ষান্বিত দ্রী

আনাস ক্রিল্ল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো এক সময় রসূল ক্রিল্ল তাঁর জনৈকা স্ত্রীর কাছে ছিলেন। এ সময় উম্মাহাতুল মুমিনীনের আর একজন একটি পাত্রে কিছু খাদ্য পাঠালেন। যে স্ত্রীর ঘরে নবী ক্রিল্ল অবস্থান করছিলেন সে স্ত্রী খাদেমের হাতে আঘাত করলেন। ফলে খাদ্যের পাত্রটি পড়ে ভেঙ্গে গেল। নবী ক্রিল্ল পাত্রের ভাঙ্গা টুকরগুলো কুড়িয়ে একত্রিত করলেন, তারপর খাদ্যগুলো কুড়িয়ে তাতে রাখলেন এবং বললেন, তোমাদের আম্মাজীর আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লেগেছে। তারপর তিনি খাদেমকে অপেক্ষা করতে বললেন, এবং যে স্ত্রীর কাছে ছিলেন তার কাছ থেকে একটি পাত্র নিয়ে যার পাত্র ভেঙ্গেছিল, তাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন এবং ভাঙ্গা পাত্রটি যে ভেঙ্গেছিল তার কাছেই রাখলেন। ১৭

<sup>&</sup>lt;sup>১৬</sup>. সুনান আবু দাউদ হাদীস নং ৪৪০৩

<sup>&</sup>lt;sup>১৭</sup>. সহীহ আল বুখারী হাদীস নং ৪৯৪২ ।

পঞ্চম ভিত্তি: মতামতকে সম্মান করা এবং একসাথে সিদ্ধান্ত নেয়া।
ইসলামের বিরুদ্ধে মনস্তাত্মিক যুদ্ধে নারী অধিকারকে কেন্দ্র করে একটা
কথা প্রচার করা হয়। ইসলাম নারীদেরকে তার মৌলিক অধিকার দেয়
না। যেমন: তার মতামতকে উপেক্ষা করে এবং তার ক্ষমতাকে
অবমূল্যায়ন করে। ইসলামী বিপুবের একক নেতা নবী ক্রিম্বার এবং তার
চারপাশের মানুষদের কিছু ঘটনাবলি নিচে আলোচনা করা হলো। ইনশা
আল্লাহ, এই ঘটনাগুলি সকল ভিত্তিহীন অভিযোগের ইতি টানবে। মিথ্যা
যুক্তিগুলোকে সকল সন্দেহ সংশয়কে দূর করবে।

"তিনি মাখা মুন্ডন করতে এবং পশু কুরবানী করতে আদেশ করলেন, অথচ তারা তা করতে অস্বীকার করল।" উমর ক্র বর্ণনা করেন, হুদায়বিয়া সদ্ধির প্রাঞ্চালে, যখন সদ্ধি লেখা সমাপ্ত হলো রসূলুল্লাহ তার সাহাবাদের বললেন, "তোমরা উঠ এবং কুরবানী কর ও মাখা কামিয়ে ফেল।" রাবী বলেন, 'আল্লাহর কসম! রসূলুল্লাহ ক্রি তিনবার তা বলার পরও কেউ উঠলেন না। তাদের কাউকে উঠতে না দেখে রসূলুল্লাহ ক্রিমে সালামা (রা)-এর কাছে এসে লোকদের এই আচরণের কথা বলেন। উম্মে সালামা বললেন, হে আল্লাহ নবী, আপনি যদি তাই চান, তাহলে আপনি বাইরে যান ও তাদের সাথে কোনো কথা না বলে আপনার উট আপনি কুরবানী করুন এবং ক্ষুরকার ডেকে মাখা মুড়িয়ে নিন। সে অনুযায়ী রসূলুল্লাহ (সা) বেরিয়ে গেলেন এবং কারো সাথে কোনো কথা না বলে নিজের পশু কুরবানী দিলেন এবং ক্ষুরকার ডেকে মাথা মুড়ালেন। তা দেখে সাহাবীগণ উঠে গেলেন ও নিজ নিজ পশু কুরবানী দিলেন এবং একে অপরের মাথা কামিয়ে দিলেন। অবস্থা এমন হলো যে, ভীড়ের কারণে একে অপরের ওপর পড়তে লাগলেন।

<sup>&</sup>lt;sup>১৮</sup>. সহীহ আ**ল বুখা**রীর কিতাবুশ গুরুত বাবুশ গুরুত ফিজিহাদ সম্পূর্ণ।।

### ভিনুমত

উমর ক্ল্র হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ, ইসলামের পূর্বে অজ্ঞতার দিনগুলিতে আমরা নারীদের প্রতি মনোযোগী ছিলাম না। অতঃপর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করার তা অবতরণ করলেন এবং তাদের জন্য যা নির্দিষ্ট করার তা নির্দিষ্ট করে দিলেন।

একবার আমি একটি ব্যাপার নিয়ে ভাবছিলাম। আমার স্ত্রী বললেন, "আমি এরূপ এরূপ করা ভাল হবে মনে করি" আমি তাকে বললাম, "এই ব্যপারে তোমার কি করার আছে? আমি যে কাজ করতে চাচ্ছি তাতে তুমি নাক গলাচ্ছ কেন?" সে বলল, " হে ইবনে খাত্তাব! তুমি এমন কেন? তুমি আমার সাথে বচসা করতে চাও না। অথচ তোমার কন্যা হাফসা, আল্লাহর রস্লের সাথে বচসা করে। এমনকি এ কারণে রস্লুলাহ সারা দিন রেগে থাকেন। ১৯

#### সপ্তম অধ্যায়ের নীলকাভমনি

সুহ্বদয় পাঠক, আমাদের পথ নির্দেশক এবং শিক্ষক নবী ক্ষ্রী এর জীবনে সংগঠিত অসংখ্য সুশোভিত ঘটনাবলি থেকে কোনটি বিশেষভাবে চয়ন করবেন এমন প্রশ্নে যদি বিচলিত হন তবে এই নীলকাণ্ডমনি অংশটি আপনাকে বিশেষভাবে সাহায্য করবে।

### নীলকান্তমনি নং সাত

আনাস ইবনে মালিক ক্রিল্র থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খায়বারে এসে পৌছলাম। এরপর যখন আল্লাহ তাঁকে খায়বার দুর্গের বিজয় দান করলেন তখন তাঁর কাছে (ইহুদী দলপতি) হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা সাফিয়্যা ক্রিল্রে -এর সৌন্দর্যের কথা আলোচনা করা হলো। তার স্বামী (কেনানা ইবনুর রাবী এ যুদ্ধে) নিহত হয়। সে ছিল নববধূ। নবী (সা) তাকে নিজের জন্য মনোনীত করেন এবং তাঁকে সাথে করে খায়বার থেকে রওয়ানা হন। এরপর আমরা যখন মাদুস সাহবা নামক স্থান পর্যন্ত পৌছলাম তখন সাফিয়্যা ক্রিল্রে তাঁর মাসিক ঋতুস্রাব থেকে পবিত্রতা লাভ

<sup>&</sup>lt;sup>>></sup>. আল জামি আসসহীহ লিল বুখারী হাদীস নং ২৬০৩।

করলেন। এ সময় রসূলুলাহ ক্রিক্র তার সাথে বাসর ঘরে সাক্ষাত করলেন। তারপর একটি ছোট দস্তরখানে খেজুর ঘি ও ছাতু মেশানো এক প্রকার হায়স নামক খানা সাজিয়ে আমাকে বললেন, তোমার আশেপাশে যারা আছে সবাইকে ডাক। আর এটিই ছিল সাফিয়াা ক্রিক্র -এর সাথে বিয়ের ওয়ালীমা। তারপর আমরা মদিনার দিকে রওয়ানা হলাম। আমি নবীক্রিক্র কে তার পিছনে (সাওয়ারীর পিঠে) সাফিয়াা ক্রিক্র -এর জন্য একটি চাদর বিছাতে দেখেছি। এরপর তিনি তার সাওয়ারীর ওপর হাটুদ্ব মেলে বসতেন আর সাফিয়াা ক্রিক্র নবীক্রিক্র-এর হাটুর ওপর পা রেখে সাওয়ারীর আরোহণ করতেন। ২০

<sup>&</sup>lt;sup>২০</sup>. সহীহ বুখারীর হাদীস নং ২৭৬১





# "তোমার বন্ধ পুরোনো কর ও জীর্ণ কর"

উন্মে খালিদ বিনতে খালিদ ইবনে সাইদ ক্রান্থ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সাথে রস্লুলাহ ক্রান্থ -এর কাছে আসলাম। আমার গায়ে তখন হলুদ রং এর জামা ছিল। রস্লুলাহ ক্রান্থ বললেন, সানাহ সানাহ। আব্দুলাহ ক্রান্থ বলেন, হাবলী ভাষায় সানাহ" এর অর্থ সুন্দর, সুন্দর। উন্মে খালিদ বলেন, আমি তখন মোহরে নবুয়ত নিয়ে খেলতে লাগলাম। আমার পিতা আমাকে ধমক দিলেন। রস্লুলাহ ক্রান্থ বলেছেন, ওকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দাও। এরপর রস্লুলাহ ক্রান্থ বললেন, "তোমার বস্তু পুরোনো কর ও জীর্ণ কর, আবার পুরোনো কর, জীর্ণ কর, আবার পুরোনো কর। জীর্ণ কর। তিনবার বললেন।

আব্দুলাহ ক্ল্লু বলেন, তিনি দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হিসেবে লোকের মধ্যে আলোচিত হয়েছিলেন। <sup>৫০</sup>

### অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা

আলোচ্য ঘটনাটি নিয়ে একটু ভাবা যাক। ঘটনাটি পড়লে এবং এর প্রত্যেক ছত্র ভাল করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়-

রস্লুলাহ — এর নিকট যারাই আগমন করতেন। তারা সকলেই নিশ্চিতভাবে জানতেন তিনি তাদেরকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাবেন। শিশু কিশোররাও তাঁর নিকট আসত এবং তাঁর চারপাশে খেলাধুলা করত। শিশু কিশোরদের সাথে তাঁর সদাচার তারা মসজিদের অভ্যন্তরে, এমনকি নামাজের সময়ও প্রত্যক্ষ করেছেন। তারা দেখেছেন হাসান এবং হুসাইন (রা) মসজিদে যেতেন, এর উঠোনে খেলা করতেন এবং রস্লুলাহ — এর পিঠে চড়তেন। তারা লক্ষ্য করতেন প্রশিক্ষক এবং পথ নির্দেশক নবী (সা) বিস্তারিত উপদেশের মাধ্যমে শিশু কিশোরদের ওপর সদয় আচরণ, তাদের স্নেহ করা এবং তাদের কাজের প্রশংসা করার ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন।

<sup>&</sup>lt;sup>৫০</sup>. আল-জামি আস সাহীহ লিল বিখারী হাদীস নং ৫৬৬

রসূল ক্রিছ্র -কে তারা অনেক সময় নামাজ সংক্ষিপ্ত করতে লক্ষ্য করেছেন। নামাজ হলো কালিমার পর ইসলামের দিতীয় ভিন্তি। শক্রর আক্রমণ বন্ধুর নিমন্ত্রণ কোনো কিছুই তার নামাজকে সংক্ষিপ্ত করতে পারেনি। কিছু যখনই তিনি পেছনের কাতার থেকে কোনো শিশুর কান্নার শব্দ পেতেন, তিনি নামাজপ্ত সংক্ষিপ্ত করতেন।

অন্যভাবে বললে, নবী ক্রি শিওদের জন্য মসজিদের দরজা সবসময় খোলা রাবতেন। তাদের সরলতার ব্যাপারে সজাগ ছিলেন যদিও তারা শিওসুলভ খেলাধুলায় মন্ত থাকত।

## খালিদ ইবনে সাইদের জন্য উন্মু খালিদ 'দাসী কন্যা'

ছোট মেয়েটি বাবার সাথে নবী এর নিকট পৌছানোর সময় তার এমন আশংকা হয় নি সে যে উপেক্ষিত হতে পারে। যখন নবী তাকে দেখলেন, তার অলংকার সাজগোজ নিরিক্ষণ করলেন, তিনি তাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং তার সমৃচিত প্রশংসা করলেন। সে ছিল ছোট বালিকা, তার বয়স ছিল কোমল, হৃদয় ছিল স্লেহে পরিপূর্ণ। অন্য সকল মানুষের মত তার কিছু চাওয়া ছিল। অনুপ্রেরণার প্রয়োজন ছিল।

### বড়দের সাথে সময় কাটানো

ক্ষমাশীল নেতা নবী ক্রি মেয়েটির বাবার প্রতি যতটুকু মনোযোগী ছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি মনোযোগী ছিলেন মেয়েটির প্রতি, তার সুন্দর বাহারী সাজসজ্জার প্রতি। সেই সময় অলংকার ছিল মোটামুটি দুল্প্রাপ্য। বহুদিন মুসলিমগণ খাবার এবং পোশাকের মত মৌলিক চাহিদাগুলি ছাড়া অন্য কোনো প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখতে পারেন-নি। তারা মদিনায় এবং তার পূর্বে মক্কায় অবরুদ্ধ হয়েছিলেন। এসব পরিস্থিতি তাদেরকে উপাদেয় খাবার এবং বিলাসী খাবার থেকে দূরে রেখেছিল।

যেই কঠিন সময়ে তারা দিনাতিপাও করতেন তা সেই ছোট্ট মেয়েটির চিন্ত ার জগতে খুব অল্পই প্রভাব ফেলেছিল। তার শিশুসূলভ ঝোক ছিল অলংকারের প্রতি, সুন্দর পোশাকে সাজার প্রতি। কেন তার এই ঝোক? "যে অলংকারে লালিত-পালিত হয় এবং বিতর্কে কথা বলতে অক্ষম।"

<sup>&</sup>lt;sup>৫১</sup>. আজ জুখরুফ আরাত-১৮

সূতরাং সৃষ্টিকর্তার পরিকল্পনা এমনই যেন মানুষের সন্তাগত টানেই এই সৃষ্টিগুলি অলংকারে সচ্ছিত হয়ে বড় হয়ে ওঠে।

মহান শিক্ষক নবী ক্ষ্মী একথা ভাল করেই জানতেন। এ কারণেই রিসালাতের ভার এবং আন্দোলনের চাপ ছোট্ট বালিকাটির পরিহিত পোশাকের জাকজমক থেকে তাঁর মনোযোগ দূরে রাখতে পারে নি। সুন্দর জাকজমকপূর্ণ হলুদ জামা। তিনি বললেন, "সানাহ! সানাহ!" ইথিউপিয়ান এই শন্দের অর্থ "সুন্দর! সুন্দর!"

### আসবাব ছাড়া বাড়ি

যখন ছোট্ট মেয়েটি তাঁর উষ্ণ অভ্যর্থনা পেল, মেজবানের মুগ্ধ প্রশংসায়, ভয়ের যে দেয়াল ছিল তা ভেঙ্গে গেল এবং সংশয়ের বেড়া উপড়ে পড়ল, তখন মেয়েটি তার নিজের স্বভাবজাত স্বাভাবিক আচরণ প্রকাশ করার জন্য অনুপ্রাণিত হলো। এভাবেই মেয়েটি কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই বাসায় প্রবেশ করল এবং বাড়ির প্রত্যেকটা কোনায় ঘুরে বেড়াল।

যখন সে তার শিশুসুলভ চোখে আকৃষ্ট হওয়ার মত কিছুই খুঁজে পেল না, সে পথপ্রদর্শক এবং শিক্ষক নবী ক্রা –এর নিকট আসল। সে দেখল সাধারণ মানুষের মত তিনিও একজন মানুষ, শুধু অন্যান্যদের থেকে তাঁর কিছু উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। তিনি ছিলেন সদা হাস্যোজ্জ্বল এবং সরল মনের মানুষ। তাঁর সরলতা এবং কোমলতা তাঁর ব্যক্তিত্বকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছিল। নবী ক্রা –এর দৃই ঘাড়ের, সঠিকভাবে বললে বাম ঘাড়ের কিছু নিকটে, কবৃতরের ডিমের মত আকৃতির নবুয়তের মোহরের দিকে বালিকাটির দৃষ্টি আকর্ষিত হলো। সে মোহরটির কাছে আসল এবং তা তাকে আকৃষ্ট করে ফেলল। তার মনের মধ্যে কিছু সংশয়েরও আবির্ভাব হলো, রস্লুল্লাহ আরু আবার রাগ করেন কিনা, কিন্তু ইতোপূর্বে তাঁর সম্মন্ধে যে ধারণা তার মনে জন্মেছিল, তা থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে বালিকাটি নবী (সা)-এর পবিত্র পিঠে খেলা করা শুরু করেল। সে খেলছিল এবং খেলছিল, এবং তার মনের মধ্যে এই ভয় কাজ করেনি যে, তিনি রাগ করবেন অথবা অশ্বন্থি বোধ করবেন। অথচ মেয়েটিই বাবার অভিযোগ করলেন, "আমার বাবা আমাকে তিরক্ষার করেছিলেন"

মহান নেতা নবী হাত আকাশের দিকে তাঁর হাত উন্তোলনের মাধ্যমে সভা শেষ করলেন, ছোট্ট মেয়েটির ভবিষ্যতের জন্য দুয়া করলেন, তার আগামী দিনগুলি এবং আগামী বয়সের জন্য; তার হলুদ পোশাকের দিকে তাকিয়ে তিনি আল্লাহর নিকট তার দীর্ঘ জীবন চেয়ে দোয়া করলেন যাতে আল্লাহর দাসত্ব এবং আনুগত্যে তার জীবন অলংকৃত হতে পারে।

ইয়া আল্লাহ, রসুলুলাহ ক্র্রান্ত এর প্রতি দুরুদ ও সালাম। যিনি ছিলেন দয়াশীল নবী, সদয় রসুল, সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ এবং দয়াশীল মানুষদের নেতা।

# একজন সফল নেতার অষ্টম রহস্যঃ

# এই রহস্যের নেপথ্যে একটি মহান শিশু

আজ মুসলমানদের একান্ত প্রয়োজন বাড়ন্ত শিশুদের প্রতি তাদের আচরণ এবং নতুন প্রজন্মের প্রতি তাদের মনোযোগের ব্যাপারে বিস্তারিত চিন্তা করা। নবী ক্র্ম্মের, তার কথা এবং কাজের মাধ্যমে, নতুন প্রজন্মকে শিক্ষিত করার দিকনির্দেশনা দিয়ে গিয়েছেন। দুর্ভাগ্যবসত, আমরা আমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে দেখতে পাই যারা শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন সব রীতি পদ্ধতি অনুসরণ করেন যা জন-এডওয়ার্ড-জেমস-স্মীথদের দ্বারা পরিকল্পিত। তারা সর্বোচ্চ মর্যাদাবান নবী এবং সর্বপ্রধান নির্দেশক নবী (সা)-এর জীবনী পড়ে দেখেন নি, তাঁর শেখানো পদ্ধতির ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়েন নি, এমনকি নতুন প্রজন্ম সম্পর্কে তাঁর দিক নির্দেশনা এবং দৃষ্টিভঙ্গিগুলি বিবেচনা করে দেখেন নি। এর চেয়ে আন্টর্যের বিষয় আর কি হতে পারে?

একটা শিশু কোনো প্রকার রাখঢাক ছাড়াই তার প্রকৃতিগত আচরণই প্রকাশ করে এবং তার নিজের একান্ত ব্যক্তিগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। সে হাসতে হাসতে তার বাবার কোলে প্রস্রাব করে দেয়, অথবা হাসতে হাসতে মানুষজনকে আঘাত করে। তারা তাদের বাবার অন্তরের প্রশান্তি এবং মায়ের অলংকার। তাদের কারণেই জীবন লাবণ্যময় হয়ে ওঠে, বেঁচে থাকাটা সুন্দর মনে হয়়। তাদের আরামের জন্য পিতামাতা নির্মুম রাত কাটান, তাদের নিরাপত্তা দিতে দিন ব্যয় করে দেন।

একজন বাবা তার জীবনের স্বর্ণযুগে কঠোর পরিশ্রম করে, সংগ্রাম করে, নদী সমুদ্র পাড়ি দিয়ে, কখনো আকাশে উড়ে, পূর্ব-পশ্চিম অতিক্রম করে সম্ভানের জন্য ভাল খাদ্য, সুন্দর জামা কাপড় এবং ভাল একটা বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন। তিনি এগুলো করেন, তারপরও তার হৃদয় প্রশান্তিতে পূর্ণ থাকে। যদিও তাকে ভয়ংকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়, শয়তানের কু-প্ররোচনার বিরুদ্ধে সাহসী মানসিকতা নিয়ে যুদ্ধ করতে হয়। তিনি সকালে ওঠেন, রাত্রে ঘুমাতে যান, কিম্বু দিন রাতের প্রত্যেকটা সময় তার মূল চিন্তা থাকে পৃথিবীতে হেটে বেড়ানো এই মনিমুক্তোগুলির দিকে।

বাচ্চারা বাড়ির যেদিকে যে প্রান্তে ঘুরে বেড়ায়, একজন মাও বাচ্চার সাথে সাথে সেই প্রান্তে ঘুরে বেড়ান এবং ক্লান্তিকর দিনের শেষে, সারারাত নির্ঘ্যনয়নে একবার এপাশ আবার ওপাশ এভাবে সারা রাত কাটিয়ে দেন; প্রত্যেক ছোট্ট শব্দে তার ঘুম ভেঙে যায়; বাচ্চাটা যখন নড়ে ওঠে তিনি ঘুমথেকে জেগে ওঠেন, বাচ্চাটা ঘুমিয়ে পড়ে তিনিও ঘুমাতে চেষ্টা করেন। বাচ্চার যন্ত্রনায় তিনি কাতর হন, বাচ্চার চিৎকারে তার চোখ অশ্রু সজল হয়ে ওঠে। তারা যখন সুখে থাকে, হাসতে থাকে, পৃথিবী আনন্দে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু তারা যখন ব্যথা পায়, অসুস্থ হয়, তা যত অল্পই হোক না কেন, মায়ের মন অস্থির হয়ে ওঠে।

আর একারণেই সন্তান থেকে সদ্যবহার পাবার অধিকারের প্রথম তিন-চতুর্থাংশ অধিকার তারই। বাকি এক-চতুর্থাংশ তার স্বামীর সম্মানে, যিনি সার্বক্ষণিক পাশে থেকে সন্তান বড় করতে তাকে সাহায্য করেছেন।

আজ যে শিশু, কাল সে পূর্ণ মানুষ

একটা ছোট্ট শিশু ছোট থাকে কতদিন? আর কতদিনই বা তার পিতামাতা সামর্থবান এবং বড় থাকে?

اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنْ ضَّغْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَّغْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فَوَةً فَوَّ تُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَّغْفًا وَشَيْبَةً ﴿ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ.

অর্থ : "আল্লাহ তিনি দুর্বল অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি করেন। অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তিদান করেন, অতঃপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।" বিশ্ব আজকের শিশু আগামী দিনের পরিপূর্ণ মানুষ এবং তারাই ভবিষ্যত। এই ছোট্ট দুর্বল আর নিম্পাপ শিশুরাই নিকট ভবিষ্যতে, সমাজের নেতৃত্ব দেবে, মানুষের মাথা হবে, মানুষের তত্ত্বাবধান করবে।

<sup>&</sup>lt;sup>৫২</sup>. আর রূম আয়াত-৫৪

#### উর্বর জমি

তাদের অন্তর পরিচ্ছন্ন, তাদের প্রকৃতি স্লিঞ্চ এবং তাদের আত্না ধার্মিক। "প্রত্যেক শিশুই ফিতরাতের (ইসলামের) ওপর জন্মগ্রহণ করে, তারপর তার মাতাপিতা তাকে ইহুদী হিসেবে গড়ে তোলে অথবা খৃস্টান হিসেবে গড়ে তোলে অথবা অগ্নি উপাসক হিসেবে গড়ে তোলে।" তাদের মনমানসিকতা, ব্যক্তিত্ব আবাদি জমির মতন। আজ আমরা যদি তাদের মধ্যে উচ্চ নৈতিকতা, ভাল চরিত্র, সঠিক মূল্যবোধ এবং সম্মান শ্রদ্ধার বীজ বপনকরতে পারি কাল তারা সে অনুযায়ী সঠিক বিবেচনাবোধসম্পন্ন মানুষ, আলেম, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ান, রাজনীতিবিদ, জাজ, নেতা এবং চিস্তাবিদ আমাদের উপহার দেবে।

নতুন প্রজন্মের জন্ম নেয়া সফলতার রাস্তা এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশনা। কোনো জাতি কেবল তখনই ধ্বংস হয়, যখন তার শিশুরা ধ্বংস হয়ে যায়। আর শিশু-কিশোররা কোনোদিন পাপের পথে পরিচালিত হয় না যতক্ষণ না তারা অবহেলা, অযত্মের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে। সম্মানিত নেতা এবং নির্দেশক তার অন্তদৃষ্টি দিয়ে শিশু কিশোর এবং তরুণদের অবস্থান অনুধাবন করেছিলেন। তাদেরকে সেই দিনের জন্য প্রস্তুত করা যেদিন তারা দায়িত্ব কাধে তুলে নেবে এবং সমাজের নেতৃত্ব দেবে সেদিনের জন্য দিক নির্দেশনা দেয়া এবং বড় করার সকল পদক্ষেপ নিতেন।

মহানতম নেতা এবং সম্মানিত শিক্ষক রসুলুল্লাহ ক্রি-এর জীবনকে বিশ্লেষণ করে, আমি পর্যবেক্ষণ করলাম তিনি এই ব্যাপারে যেসব দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন সেগুলোকে চারটি প্রধান দিকে ভাগ করা যায়।

### প্রথম দিক: প্রাপ্ত বয়স্কদের সমাবেশে তাদের উপস্থিতি

নবী ক্রি-এর নবুয়তের গুরুদায়িত্ব এবং তার সুউচ্চ মর্যাদা সত্ত্বেও শিশু কিশোররা অবাধে তার সাথে যোগাযোগ রাখতে পারত। আর তাই, পদমর্যাদা বা সম্মান যতই হোক না কেন, মানুষের উচিত নয় শিশু কিশোর

<sup>&</sup>lt;sup>৫৩</sup>. সহীহ আল-বুখারী হাদীস নং ৪৫১০

ও তার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, এই ভেবে যে, তা তার সম্মান রক্ষা করে এবং গাম্ভীর্য তৈরী করে।

রসুল 
ন্ত্রে -এর চেয়ে বেশি মর্যাদাশীল কেউ নেই এবং রেসালাতের দায়িত্বের চেয়ে বড় কোনো দায়িত্ব নেই। নবী 
ক্রে তাঁর এবং তাঁর নাতিনাতনিদের মাঝে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন নি, তার কোনো
সাহাবীও তা করেন নি। বরঞ্চ, তিনি তাঁর কথা এবং মর্যাদা দ্বারা
সাহাবীদের ব্যাখ্যা করতেন তাদের এরকম চিন্তা নিতান্তই ভ্রান্ত যে
শিশুদের খেলাধুলা লাফালাফি তাকে ব্যাথা দেয়, বিদ্ন ঘটায় বা বিরক্ত

বিপরীতে, তিনি ছোট-বড় উভয়কেই শৃঙ্খলা, নীতিবোধ এবং উত্তম নৈতিকতা শেখানোর সকল সুযোগ গ্রহণ করতেন। শিশুদেরকে বড়দের থেকে আলাদা করা শিক্ষা দিক্ষার ভাল কোনো উপায় হতে পারে না। কত সুন্দর সেই দৃশ্য যখন মানুষরা তার ছোট সম্ভানদেরকে মেহমানদের আপ্যায়নের সাথে সম্পৃক্ত করে, যখন বন্ধু বান্ধবদের সাথে থাকে, তাদেরকেও সাথে নেয়। যদি একটা শিশু তার ছোট পরিসরেই আবদ্ধ থাকে তাহলে কিভাবে সে বড় হবে এবং তার চরিত্র উন্নত হবে?

# সিজদার সময়ের বীরপুরুষ

আবু হুরায়রা ক্র্রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমরা নবী ক্রা এর রাতের নামাজ পড়া দেখছিলাম। যখন তিনি সেজদায় যাচ্ছিলেন হাসান এবং হুসাইন ক্র্রা লাফিয়ে তাঁর ঘাড়ের ওপর উঠছিল। যখন তিনি তাঁর মাথা উঠাচ্ছিলেন, তিনি তাদেরকে আস্তে করে পাশে সরিয়ে দিচ্ছিলেন। তারপর আবার যখন তিনি সিজদায় যাচ্ছিলেন, তারা আবার একই কাজ করছিল। তাঁর নামাজ যখন শেষ হলো তখন তিনি তাদের একজনকে এখানে এবং অন্যজনকে ওখানে বসালেন। আমি তাঁর নিকট গেলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম "ইয়া রস্লাল্লাহ! তাদেরকে তাদের মায়ের নিকট দিয়ে আসব?" তিনি বললেন, "না" তারপর যখন বিদ্যুৎ চমকালো, তিনি বললেন, "যাও, তোমাদের মায়ের সাথে দেখা কর" তারা উভয়েই বিদ্যুতের আলোয় পথ খুঁজতে খুঁজতে বাসায় গেলেন"

<sup>&</sup>lt;sup>৫৪</sup>. মুসতাদরাক আল-হাকীম হাদীস নং ৪৭৪৫

#### মসজিদের শিশু

আনাস ইবনে মালিক ক্র্ব্র্র্রু থেকে বর্ণিত। আমি নবী ক্র্ব্র্র্যুক্ত এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত এবং পূর্ণাঙ্গ সালাত আর কোনো ইমামের পিছনে কখনো পড়িনি। আর তা এ জন্য যে, তিনি শিশুর কামা শুনতে পেতেন এবং তার মায়ের ফিত্নায় পড়ার আশংকা করতেন। <sup>৫৫</sup>

অন্য বর্ণনায়, আনাস ক্রি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (সা) নামাযরত অবস্থায় মায়ের সাথে আসা শিশুর কান্না শুনতে পেলে ছোটখাট সুরা দিয়ে নামায় শেষ করে দিতেন। <sup>৫৬</sup>

## জুময়ার নামাজের বীরপুরুষ

বুরাইদা আল আসলামী ক্রিল্লু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রস্লুলাহ (সা) জুময়ার খুতবা দিচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় হাসান এবং হুসাইন ক্রিল্লু, লাল রঙের পোশাক পরে হাটছিলেন এবং গড়াগড়ি খাচ্ছিলেন। রস্লুলাহ ক্রিল্লু মিম্বার থেকে নেমে এসে তাদেরকে কোলে তুললেন। তিনি তার সামনে তাদেরকে রেখে বললেন, "আলাহ সত্য বলেন; তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা বই কিছুই নয়<sup>৫৭</sup>। আমি এ বাচ্চা দৃটিকে দেখলাম তারা হাটাহাটি করছে এবং গড়াগড়ি খাচ্ছে, আমার মন মানছিল না। তাই আমি তাদেরকে তুলে আনবার জন্য খুতবা বন্ধ করেছি।"

# হুসাইন প্রস্রাব করলেন

লুবাবা বিনতে হারিস ক্র্রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুসাইন ইবন আলী (রা) নবী ক্র্রা -এর কোলে প্রস্রাব করেন। তখন আমি বললাম- ইয়া রস্লুলাহ ক্রা। আপনার কাপড়খানি আমাকে দিন এবং অপর একখানি কাপড় পরিধান করুন। তখন তিনি বললেন: শিশু বালকের পেশাবের ওপর পানি ছিটালেই হবে এবং কন্যা শিশুর পেশাব ধুয়ে ফেলতে হবে। কে

<sup>&</sup>lt;sup>৫৫</sup>. সহীহ আল-বুৰারী হাদীস নং ৬৮৭

<sup>&</sup>lt;sup>९७</sup>. **সহীহ আল-মুসলিম**. किতাবুস সলাত হাদীস নং ৭৫৯

<sup>ে.</sup> আভাগাবুন ৬৪ : ১৫

<sup>&</sup>lt;sup>৫৮</sup>. আস সহীহ **লিল** হীব্বান হাদীস নং ৬১৩৮

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>. সুনান ইবনে মাজাহ-হাদীস নং ৫২৬

তাহলে কি হলো? ব্যাপারটা শেষ হলো এভাবে ... ব্যাপারটি একটি সুন্দর উক্তি এবং ফতোয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল।

# দ্বিতীয় দিক: শিশুর স্বাতন্ত্রে বিশ্বাস রাখা

খেলাধুলা হচ্ছে শিশুর ব্যক্তিত্ব এবং মানসিকতা বেড়ে ওঠার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তার ব্যক্তিগত মতামত, রসিকতা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। বড় মানুষ মনে করে জীবন হচ্ছে সংকীর্ণ, কিন্তু একটা শিশুর কাছে এটা কখনোই সংকীর্ণ নয়। মানুষের বেশভূষা দেখে মনে হয় জীবন মানেই সমস্যা সেখানে শিশুদের বেশভূষা থেকেই বোঝা যায় সেখানে সমস্যার কোনো স্থান নেই। ওধু খেলাধুলা আর মজা করা। সে রেগে যায় আবার পরক্ষণেই তা ভূলে যায়, সে ঝগড়া করে আবার সেই মূহুর্তে মীমাংসা করে, সে দুঃখ পায় আবার মুহুর্তের মধ্যেই সুখী হয়ে ওঠে। তার চোখে জীবন একটা বড় খেলার মাঠ। দিকনির্দেশক এবং দয়াশীল নবী (সা) কোনো অভিব্যক্তিকে কঠিন মনে করতেন না। তাদের প্রতি আস্থা রাখতেন।

# শিশুর পা এবং নবীর বুক

আবু হ্রায়রা ক্রিল্ল হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি এই দুই কান দিয়ে শুনেছি এবং এই দুই চোখ দিয়ে দেখেছি নবী ক্রিল্ল হাসান এবং হুসাইন ক্রিল্ল-কে তার দুই পায়ের পাতার ওপর ধরে রেখেছিলেন এবং বলছিলেন, "হুজুকাহ! হুজুকাহ! ও আইনু বাকাহ!" তা শুনে ছোট্ট বালক চড়তে থাকল এমনকি সে রস্লুলাহ ক্রিল্ল-এর বুকে তার পা রাখল। নবী ক্রিল্ল তাকে বললেন, "খোল" তারপর তিনি তাকে চুমু খেলেন এবং বললেন, "ইয়া আলাহ! আমি তাকে ভালবাসি, আপনিও তাকে ভালবাসুন"

### লাভের দিক

আবু আব্দুল্লাহ আল হাকীম বলেন, আমি হাদীসের সংকলককে এই হাদীসের অর্থের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তারা বললেন, হুজুক্কাহ হচ্ছে এমন কেউ যে চলার সময় বড় বড় পদক্ষেপ ফেলে না এবং আইনু মানে চোখ, বাক্কাহ নির্দেশ করে এমন ছারপোকা যা উড়তে পারে। আর

<sup>&</sup>lt;sup>৬০</sup>. আল-মুজাম আল-কাবির পিন্তাবারানী-হাদীস নং ২৫৮৫

ছারপোকার চোখ (আইনু বাক্কাহ) খুবই ক্ষুদ্র। অবশ্য, আল্লাহই সম্যক আবগত।<sup>৬১</sup>

### তিন জনের দৌড়

আব্দুলাহ ইবনে হারিস ক্র্রা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ক্রা আব্দুলার এর তিনপুত্র আব্দুলাহ, ওবাইদুলাহ এবং কুছায়েরকে এক লাইনে দাড় করাতেন। তারপর তিনি বলতেন, যে আমার কাছে আগে পৌছাবে তাকে এইটা দেব ... সেইটা দেব ...। তারা নিজেদের মধ্যে দৌড় প্রতিযোগিতা করে তাঁর নিকট আসত এবং তাঁর বুকের ওপর, ঘাড়ের ওপর এসে পড়ত। তারপর তিনি তাদের চুমু খেতেন এবং তাদের নিয়ে মত্ত থাকতেন। ৬২

### সর্বোত্তম পর্বত

ইবনে আব্বাস ক্রু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ক্রে আসলেন, তাঁর কাধে ছিলেন হাসান ইবন আলী ক্রা । নবী ক্রি-এর সাথে একজন দেখা করলেন এবং বললেন, "ও ছোট্ট ছেলে! আরোহন করার জন্য তৃমি সবচেয়ে ভাল পর্বতটি পেয়েছ" নবী ক্রি বললেন, "আর এটার ওপরে আরোহনের জন্য সে সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত"

# জুয়াইনাব

আনাস ক্রিক্স হতে বর্ণিত। যিনি বলেন, নবী ক্রিক্স উন্মে সালামার কন্যা জুয়াইনাবের সাথে খেলা করতেন। এ সময়ে তিনি বার বার বলতেন, "ও জুয়াইনাব! ও জুয়াইনাব!"<sup>৬৪</sup>

#### লাল জিহ্বা

আবু হুরায়রা ক্র্রান্থতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ক্রান্ত্র হুসাইন ক্রান্ত্র এর দিকে জিহ্বা সুচালো করতেন। আর ছোট্ট ছেলেটি (হুসাইন ক্রান্ত্র) জিহবার লাল রঙ দেখে এর দিকে ছুটত। ৬৫

<sup>&</sup>lt;sup>७)</sup>. प्यान-हाकिय नः ১৭৯

<sup>&</sup>lt;sup>৬২</sup>. মুসনাদে ইমাম আহমাদ হাদীস নং ১৭৭১

<sup>్</sup>లు, মুসতাদরাক আল-হাকিম হাদীস নং ৪৭৫৭

<sup>&</sup>lt;sup>৬৫</sup>. আল-জামে আস সহীহ লিল বুখারী হাদীস নং ৫০২৫

লা ইলাহা ইল্লাহ! আজ, কিছু মানুষ এটাই বুঝতে পারেন না যে খেলাধুলা এবং শিশুদের সাথে মজা করার মর্ম কি! তারা ভাবেন, এটাই তাদের মর্যাদা এবং গাম্ভীর্য। মূলত তারা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সম্পূর্ণ ধৃলিম্মাত করেন এবং সঠিক পথটি উপেক্ষা করেন।

আরও একটি সুন্দর উদাহরণ পেশ করে আমি আপনার বিস্ময়কে বাড়িয়ে দিতে চাই, যেটি প্রথমটির মতই চমকপ্রদ। মহানবী ক্র্যা-এর জীবন এ রকম অসংখ্য সুন্দর এবং বিস্ময়কর জিনিসে পরিপূর্ণ-

#### পানি ছিটানো

শিশুদের মনে অত্যন্ত ভার্লবাসার একটা খেলা হলো পানি ছিটানো। এটা সহজ, বিপদজনকও নয়। আল্লাহর কসম, আমি পড়েছি, শুনেছি এবং দেখেছি কিন্তু এরকম কিছু আমি পড়িনি শুনিনি দেখিওনি ...

মাহমূদ ইবনুর-রাবী ক্র্র্র্র্র্র থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মনে আছে, নবী ক্র্র্য্র্য্রে একবার বালতি থেকে পানি নিয়ে মুখে করে আমার মুখমন্ডলে কুলি করেছিলেন, তখন আমি ছিলাম পাঁচ বছরের বালক। ৬৬

এ হাদীস দিয়ে এটা বোঝানো হচ্ছে যে, নবী ক্র্রে তাঁর পবিত্র মুখ দিয়ে পানি মেরে তথুমাত্র একটু রশিকতা, একটু স্নেহ, একটু মমতা করতে চেয়েছেন। যেটা সাহাবীদের বাচ্চাদের প্রতি এরূপ করা তাঁর অভ্যাস ছিল। <sup>৬৭</sup>

# তৃতীয় দিক : শিশুর নিরাপন্তা নিশ্চিত করা

নবী ক্রি শিশুর শিশ্বর প্রতি গভীর মনোযোগ, তার বেড়ে ওঠার ব্যাপারে আলোচনা করে শিশুর অতি প্রয়োজনীয় বিষয় যেমন যেসব জিনিস তাকে ক্ষতি করতে পারে সেসব থেকে তাকে সুরক্ষা এবং তার দেখাশুনার ব্যাপারগুলিও এড়িয়ে যান নি; বরং মহান নেতা এবং হিতৈষী বাবা তার সন্তানের নিরাপত্তা এবং প্রশান্তি চেয়েছিলেন। কেননা, সে তার হৃদয়ের অলংকার, তার চোখের আলো এবং তার আত্নার প্রশান্তি।

<sup>&</sup>lt;sup>জ্ব</sup>. সহীহ ইবনে হিব্বান, ও আখলাকুন্নাৰী লিল আসবাহানী নং ১৭৮ ও সি**লসিলাতু**স সহীহাহ লিল-আল-বানী-হাদীস নং ৭০

రీ. সহীহ আল-বুখারী- হাদীস নং ৭৭

৬৭. ফাতহুল বারী লিইবনে হাজার- (১/২২৮)

একটা শিশু তার চারপাশের ভাল মন্দ কিছু না বুঝেই পৃথিবীতে আসে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সে সব জিনিসের সঠিক মূল্যায়ন করতে পারে না। আর সে কারণে পিতামাতাকে সম্ভানের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হয় এবং তার সুস্বাস্থের দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়। সে কারণেই সম্মানিত নবী এবং মহান নেতা নবী ক্রিট্রা নিজেই একটা বাচ্চার সুরক্ষা সবচেয়ে দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন।

# সুরক্ষিত দুর্গ

ইবনে আব্বাস ক্রি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ক্রি হাসান এবং হুসাইন ক্রিএএর জন্য নিমোক্ত দুয়া পড়ে পানাহ চাইতেন আর বলতেন, তোমাদের পিতা ( ইবরাহীম (আঃ)) ইসমাইল ও ইসহাক (আঃ)-এর জন্য এ দুআ পড়ে পানাহ চাইতেন। (দুআটি হলো) আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাত দ্বারা প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং প্রত্যেক কুদৃষ্টির অনিষ্ট হতে পানাহ চাচিছ। ১৮

# অন্য সকল কিছু তিনি পরিত্যাগ করেন

আবু সাইদ ক্র্র্র্রু হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রস্বুল্লাহ ক্র্র্র্র্র্র্র্রেজিন এবং মানুরের কু-দৃষ্টি হতে আশ্রয় চাইতেন। তারপর সূরা ফালাক ও সূরা নাস নাযিল হলে তিনি এ সূরা দৃটি গ্রহণ করেন এবং বাকিগুলো পরিত্যাগ করেন। ৬৯

#### তোমার সন্তানকে দেখে রাখ

জাবির ইবনে আব্দুলাহ ক্রিল্র থেকে বর্ণিত, রস্লুলাহ ক্রিল্রের বলেছেন- যখন সন্ধ্যা হয়, তখন তোমাদের সন্তানদের ঘরে আটকিয়ে রাখবে। কেননা, এ সময় শয়তানরা ছড়িয়ে পড়ে। তবে রাতের কিছু সময় অতিক্রম হলে তখন তাদের ছেড়ে দিতে পার। আর ঘরের দরজা বন্ধ করবে। কেননা, শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। আর তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে (বিসমিল্লাহ বলে) তোমাদের মশকের মুখ বন্ধ করে দেবে এবং আল্লাহর নাম নিয়ে তোমাদের পাত্রগুলোকে ঢেকে রাখবে। কমপক্ষে পাত্রগুলোর

<sup>🍟</sup> সহীহ আল-বৃখারী হাদীস নং ৩২১২

<sup>🐃.</sup> সুনানে তিরমিয়ী হাদীস- ২০৬১

ওপর কোনো জিনিস আড়াআড়িভাবে রেখে হলেও। আর (শয়নকালে) তোমরা তোমাদের চেরাগগুলো নিভিয়ে দেবে। ৭০

মহান নেতা এবং স্নেহশীল পিতা নবী ক্রিক্স তার সম্ভানদের ততদিন পর্যন্ত দেখান্তনা করেছেন যতদিন পর্যন্ত না তারা বয়ঃপ্রাপ্ত শক্তসমর্থ নারী পুরুষে পরিণত হয়।

# ছোট বালক বেড়ে ওঠে

আলী ক্র্রু থেকে বর্ণিত যে। একদা ফাতিমা ক্রুল্র যাঁতা ব্যবহারে তাঁর হাতে যে কষ্ট পেতেন তার অভিযোগ নিয়ে নবী ক্রুল্র -এর কাছে আসলেন। তাঁর কাছে নবী ক্রুল্র-এর নিকট দাস আসার খবর পৌছেছিল। কিন্তু তিনি নবী ক্রেল্র-এর নিকট দাস আসার খবর পৌছেছিল। কিন্তু তিনি নবী ক্রুল্র-কে পেলেন না। তখন তিনি তাঁর অভিযোগ আয়েশার কাছে বললেন। নবী ক্রুল্র যরে আসলে আয়েশা ক্রুল্র তাঁকে জানালেন। আলী ক্রুল্র বলেনরাতে আমরা যখন শুয়ে পড়েছিলাম, তখন তিনি আমাদের কাছে আসলেন। আমরা উঠতে চাইলাম, কিন্তু তিনি বললেন, তোমরা উভয়ে নিজ স্থানে থাক। তিনি এসে আমার ও ফাতিমার মাঝখানে বসলেন। এমনকি আমি আমার পেটে তাঁর পায়ের শীতলতা অনুভব করেছিলাম। তারপর তিনি বললেন- তোমরা যা চেয়েছ তার চেয়ে কল্যাণকর বিষয় সম্মন্ধে তোমাদের অবহিত করব না? তোমরা যখন তোমাদের শয্যাস্থানে যাবে, অথবা বললেন- তোমরা যখন তোমাদের বিছানায় যাবে, তখন তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আল্ হাম্দুলিল্লাহ্ এবং চৌত্রিশবার আল্লাহ্ আকবার পাঠ করবে। খাদেম অপেক্ষা ইহা তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর।

# চতুর্থ দিক: শিশুর আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়া

শিশু তার নিজের প্রতি নির্ভরতা এবং আত্মবিশ্বাস সেভাবেই গড়ে ওঠে যেমন তার চারপাশের মানুষ থেকে সে পায়। পড়াশুনা করে যদি মানসিকতাটা উদ্বিগ্ন থেকে যায়, সে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে, অন্তঃমুখী হয় অথবা লজ্জাহীন হয়, দৃঢ় সংকল্প না হতে পারে, তার সাহস যদি একটা

<sup>&</sup>lt;sup>৭০</sup>. সহীহ আল-বুখারী- হাদীস নং ৫৩২০

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup>. সহীহ আল-বুখারী হাদীস নং ৫০৬৪

মুরগির বাচ্চার সমান হয় তাহলে সেই পড়ান্ডনা করে ডিগ্রী অর্জন ছাড়া অন্য কোনো লাভ আছে কি? তাই, নতুন প্রজন্মের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে দেয়া সুস্থ পড়ান্ডনার জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।

দয়ালু প্রশিক্ষক নবী ক্রিম্র শিশুর মনের মধ্যে বিশ্বাস জন্মানো বলতে প্রাসংগিক বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। এই প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি মহান নেতা নবী ক্রিম্র -এর জীবনীতে এবং শিশুদের আচরণের ব্যাপারে তার নির্দেশনার মধ্যে পাওয়া যায় সেগুলো নিমুরূপঃ

#### সুন্দর নাম রাখা

আনাস ইবনে মালিক হ্ল্ল্লু বর্ণনা করেন যে, নবী হ্ল্ল্ল্লে তাকে একটি উপাধি দিলেন, সে সময় তিনি ছিলেন কিশোর ।<sup>৭২</sup>

## তার মর্যাদা রক্ষা এবং ব্যক্তিত্বকে সম্মান করা

সাহল ইবনে সাদ ক্রি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রস্লুলাহ এর নিকট একটি পানির পেয়ালা আনা হলো। তিনি তা থেকে পান করলেন। তাঁর ডানদিকে এক বালক ছিল, সে ছিল লোকদের মধ্যে সবচাইতে কম বয়স্ক এবং বয়োজ্যেষ্ঠ লোকেরা তাঁর বাঁদিকে ছিল। নবী ক্রি বললেন, হে বালক! তুমি কি আমাকে তোমার জ্যেষ্ঠদের এটি দিতে অনুমতি দিবে? সে বলল, ইয়া রস্লালাহ! আমি আপনার উচ্ছিষ্টের ব্যাপারে নিজের ওপর কাউকে প্রাধান্য দিতে চাই না। এরপর তিনি তাকেই সেটি দিলেন। পত

আনাস ক্রি বর্ণনা করেন। নবীক্রি কিছু কিশোরদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, এসময় তিনি তাদের সালাম করেন। १८

### তাদের ওপর আস্থা রাখা

আনাস ক্রি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ক্রি আমার কাছে আসলেন। আমি তখন ছেলেদের সাথে খেলাধুলা করছিলাম। আনাস (রা) বলেন, তিনি আমাদের সালাম করলেন। তিনি কোনো এক প্রয়োজনে

<sup>&</sup>lt;sup>৭২</sup>. আল-তাবাকাত আল-কুবরা লিইবনে সা'দ হাদীস নং ৮১২৩

<sup>&</sup>lt;sup>৭৩</sup>. সহীহ আল-বুখারী হাদীস নং ২২৪৭

<sup>&</sup>lt;sup>৭৪</sup>. সহীহ আল-মুসলিম হাদীস নং ৪১৪৪

আমাকে পাঠালেন। আমি রাত করে মায়ের কাছে ফিরে আসলাম। আমি যখন আসলাম তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ফিরতে দেরি হলো কেন? আমি বললাম, রস্লুলাহ আমাকে বিশেষ একটি প্রয়োজনে পাঠিয়েছিলেন। মা বললেন, তাঁর সে প্রয়োজনটা কি? আমি বললাম, সেটা গোপনীয় ব্যাপার। মা বললেন, রস্লুলাহ ক্রি-এর গোপনীয় বিষয় কাউকে বল না। আনাস ক্রিবলেন, আল্লাহর শপথ! হে সাবিত, আমি যদি এ সম্পর্কে কাউকে বলতাম তাহলে তোমাকেই বলতাম। বি

# তার ওপর দায়িত্ব অর্পন করা

ইবন আব্বাস ক্রু বর্ণনা করেন। ছোটবেলায় একদিন আমি অন্যান্য শিশুদের সাথে খেলাধুলা করছিলাম। আমি পিছন ফিরে তাকালাম এবং দেখলাম নবী আমু আসছেন। আমি বললাম, "নবী ক্রু নিশ্চয় আমার নিকটেই আসছেন।" আমি দৌড়ে কোনো এক দরজার পিছনে নিজেকে লুকিয়ে ফেললাম। ইবন আব্বাস বলেন, "আমি কিছুই বুঝতে পারি নি যতক্ষণ না তিনি ঘাড়ের পিছন দিক হতে আমাকে ধরে ফেললেন। তিনি আস্তে একটা চাপড় দিলেন (তিনি তার হাত দিয়ে রসিকতা করে মৃদু আঘাত করলেন)।" তারপর তিনি বললেন, "যাও! মুয়াবিয়াকে ডেকে নিয়ে আস" আর তিনি ছিলেন তাঁর লেখক। আমি মুয়াবিয়া ক্রুএর নিকট গেলাম এবং তাকে বললাম, "আল্লাহর নবী ক্রু -এর ডাকে সাড়া দিন, তাঁর আপনাকে প্রয়োজন" প্র

## অষ্টম অধ্যায়ের নীলকান্তমনি

ছোট্ট শিশুদের দরকার ভালবাসা এবং পর্যাপ্ত খেলাধুলা, ঠিক যেমন বড়দের প্রয়োজন কাজ এবং টাকা। একটি শিশুর চিন্তা কোমল, তার আত্মা সহানুভূতিশীল এবং তার সাহস নির্ভিক। একটা শিশুকে পরিপূর্ণ ভালবাসা না দিয়ে, তার শৈশবকে অনুভব করার মত খেলাধুলা খেলতে না দিয়ে, তার সরলতাকে তাকে না বুঝতে দিয়ে তধুমাত্র তার খাদ্যপৃষ্টি আর বাহ্যিক প্রয়োজনের যোগান দেয়ার মধ্যে কোনো অর্থ নেই। যে কেউ তার সম্ভ

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup>. সহীহ **আল-মুসলি**ম হাদীস নং ৪৬৫৬

<sup>&</sup>lt;sup>৭৬</sup>. মুসনাদ **আহ**মাদ হাদীস নং ২৯৮৪

ানকে সৃস্থ মানসিকতা, নিরোগ শরীর, মধ্যমপস্থি চিন্তাধারার আত্মনির্ভরশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চান তার উচিত এক দিনের জন্য তার গান্টিয্যের উচ্চ স্তর থেকে শিশুদের স্তরে নেমে এসে তাদের সাথে রসিকতা করা, খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করা এবং তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করা। তারপর কোনো একদিন এই শিশুরাই পুরোপুরি বড় হয়ে, বৃদ্ধিমন্তার প্রসার ঘটিয়ে, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তার সম্মানকে অনেক উচতে নিয়ে যাবে।

# আট নং নীলকান্তমনি

সায়ীদ ইবন আবু রাশিদ (র) থেকে বর্ণিত। ইয়ালা ইবন মুররাহ (রা) তাদের নিকট এ মর্মে হাদীস বর্ণনা করেন যে, একদা নবী ক্রি -এর সাথে এক ভোজ-সভায় ষোগদান করেন যেখানে তাঁদের দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। এ সময় হুসাইন ক্রি রাস্তার ধারে খেলাধুলায় মশগুল ছিলেন। রাবী বলেন, নবী ক্রি লোকদের সামনে এগিয়ে গেলেন এবং তার দুহাত বিস্তার করলেন।

তখন ছেলেটি হিসায়ন ক্রা এদিক ওদিক পালাতে লাগল এবং নবী (সা)ও তার সাখে কৌতুক করতে করতে তাঁকে ধরে ফেলেন। এরপর তিনি তাঁর এক হাত ছেলেটির চোয়ালের নিচে রাখলেন এবং অপর হাত তাঁর মাথায় রাখলেন এবং তিনি তাঁকে চুমু খেলেন। আর বললেন- হুসাইন আমার থেকে এবং আমি হুসাইন থেকে। যে ব্যক্তি হুসাইন ক্ল্রা-কে ভালবাসে, আল্লাহ তায়ালা তাকে ভালবাসেন। হুসাইন ক্ল্রা আমার বংশের একজন। 199

#### মনে রাখতে হবে

আপনি যদি একজন মহান নেতা হতে চান, তাহলে বাচ্চাদের সামনে নিজেকে বিনয়ী করুন আর তাদেরকে আপনার স্তরে নিয়ে নিন। জন্ম চক্রসম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوۤ الشُنَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا.

<sup>&</sup>lt;sup>৭৭</sup>. সুনানে ইবনে মা**জা**হ, হাদীস নং ১৪৪

অর্থ : অত:পর তিনি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করে আনেন। তারপর যেন তোমরা তোমাদের যৌবনে পদার্পন কর। তারপর যেন তোমরা বৃদ্ধ হয়ে যাও। १৮

তিনি শিশুরূপে-অর্থ শিশুদেরকে বের করে আনেন। তারপর তিনি তোমাদের বর্ধিত করতে থাকেন। একসময় তোমরা বার্ধক্যে উপনীত হও। এ সময়টা হচ্ছে নির্ভরতা ও শক্তি গ্রহণের বয়স। এরপর তুমি বৃদ্ধ হবে। আর বৃদ্ধ বলতে ঐ ব্যক্তি যিনি ৪০ উত্তীর্ণ করেছেন।

<sup>&</sup>lt;sup>৭৮</sup>. গাফির : **আ**য়াত-৬৭

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup>. জুবদাত আত তাফসীর।





# নবম অধ্যায়

# মহিমান্বিত সেই নেতার গুরুত্বপূর্ণ একটি রহস্য

আনাস ইবনে মালিক ত্রু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন মদিনার মানুষের মধ্যে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, মুহাম্মাদ ত্রু -কে হত্যা করা হয়েছে। তাতে সমগ্র মদিনাতে হউগোল ও আর্তনাদে ভরে গেল। একজন আনসার মহিলা তার কোমরে রশি পেচিয়ে আমাদের নিকট আসলেন। তার সাথে তার ছেলে, পিতা, স্বামী এবং ভাইয়ের সাক্ষাত হলো। রাবী বলেন, আমি জানি না এদের মধ্যে কার সাথে তার প্রথমে সাক্ষাত হয়েছিল।

এদের সর্বশেষ জনের সাথে যখন তার সাক্ষাত হয়, তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কে এটা?" তারা বলল, এটা তোমার বাবা, ভাই, স্বামী অথবা পুত্র। সে বলল, রসুলুল্লাহ ক্রিন্তু-এর অবস্থা কি? তারা বলল, তিনি তোমার সামনেই। তিনি রসুলুল্লাহ ক্রিন্তু-এর নিকট এগিয়ে গেলেন এবং তাঁর জামার কিছু অংশ ধরে বললেন, "ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনার জন্য আমার বাবা মা কুরবান হোক। যতক্ষণ আপনি ঠিক আছেন, অন্য কারো মৃত্যুতে আমি পরোয়া করি না"

ইসমাইল ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ক্রিল্ল বলেন, বনু যাবরান গোত্রের এক মহিলাকে খবর দেয়া হলো উহুদ যুদ্ধে তার স্বামী এবং ভাই উভয়কে হত্যা করা হয়েছে। তাকে যখন এই কথা বলা হলো, তিনি প্রশ্ন করলেন, "রসূলুলাহ ক্রিল্ল-এর অবস্থা কি?" তারা বলল, "তিনি ঠিক আছেন।" তিনি বললেন, "আমি তাঁকে দেখতে চাই" যখন তারা রস্লুলাহ ক্রিল্ল দেখিয়ে দিলেন এবং তিনি তাঁকে দেখতে পেলেন, তখন তিনি বললেন, "আপনি সুস্থ থাকলে অন্য সকল বিপদ আমাদের কাছে মামুলি ব্যাপার মাত্র। ১১

৮০. আল-মুক্তাম আল-আওসাত লিত তাবারানী, হাদীস নং ৭৬৬৭

৮১. দালাইলুন নুবুওয়াতে লিল বাইহাকী হাদীস নং ১১৮৯, সিরাত ইবনে হিশাম ৩/১০৫

"ইকরমা ক্র্রু হতে বর্ণিত। যিনি বলেন, মদিনার মহিলাগণ যখন বুঝতে পারলেন (উহুদ যুদ্ধের ব্যাপারে প্রকাশিত) খবরগুলি সত্য নয়, তারা (যুদ্ধফেরত) যোদ্ধাদের বরণ করার জন্য এগিয়ে গেলেন।

তারা দেখল উটের ওপর দুইটি মৃতদেহ বহন করে আনা হচ্ছে। আনসারদের মধ্যে একজন মহিলা প্রশ্ন করলেন, "তারা (দুইজন) কে?" তারা বললেন, অমুক এবং অমুক, অর্থাৎ তার ভাই এবং স্বামী অথবা বললেন তার স্বামী এবং পুত্র। তিনি (আনসার মহিলা) বললেন, "রস্লুল্লাহ ক্রিছ্রা-এর অবস্থা কি?" তারা তাঁকে বললেন, "তিনি জীবিত আছেন" মহিলাটি বলল, "আমি কোনোই পরোয়া করি না। কেননা, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের থেকে যাকে খুনী পছন্দ করেন"। রাবী বলেন, এই কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহর বাণী -

وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ.

**অর্থ : "**আর তিনি তোমাদের কিছু *লোককে* শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান"<sup>৮২</sup> অবতীর্ণ হয় ।<sup>৮৩</sup>

# হাদীসের পাঠ

নারী হলো কোমল। তার অনুভূতি প্রবল এবং তার ভালবাসা চাঞ্চল্যকর। আল্লাহ তার হৃদয়কে ভালবাসায় পূর্ণ করে দিয়েছেন। তার ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন গর্ভধারনের গুরুদায়িত্ব, দুধের শিশুকে দেখাওনা করা এবং তাকে বড় করে তোলার দায়িত্ব।

وَ اَصْبَحَ فُوَّادُ أُمِّرِ مُوْسَى فُرِغًا ۚ إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِى بِهِ لَوْ لَآ اَنْ رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ . قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ .

অর্থ : "সকালে মূসা জননীর অন্তর অস্থির হয়ে পড়ল। যদি আমি তাঁর হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিতাম, তবে তিনি মূসা জনিত অস্থিরতা প্রকাশ

<sup>&</sup>lt;sup>৮২</sup>. আল-ইমরান ৩:১৪০

<sup>&</sup>lt;sup>৮৩</sup>. তাৰুসীর ইবনু আৰি হাতিম, হাদীস নং ৪২৯১

করেই দিতেন। দৃঢ় করলাম, যাতে তিনি থাকেন বিশ্ব বাসীগণের মধ্যে।"<sup>৮৪</sup>

ভালবাসার অবস্থান হচ্ছে তার হৃদয়ে। এমন ভালবাসা অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না, এমন দুর্বলতা অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। আল্লাহ তার হৃদয় সহনশীলতা দিয়ে এমনভাবে পূর্ণ করে দিয়েছেন যদি তা এক গ্রামের মধ্যেও বিতরণ করা হয় তবু তা তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। তার বুকে খুঁজে পাওয়া যায় এক রাশ স্লেহের গুজুন আর হিমশীতল সহান্ভূতিশীলতা।

সে তার স্বামীর প্রতি অনুরক্ত। কারণ তার স্বামী তার বেদনার সময়, দুঃখের সময় তাকে আশার আলো দেখায়। সে যখন বাইরে যায় তখন সে তার অনুপস্থিতিতে কষ্ট পায়, সে যখন ফিরে আসে তখন সে আনন্দে উত্তেজিত হয়। সে তাকে সম্ভুষ্ট করার জন্য সব কিছু বিলিয়ে দিতে পারে এবং তার সেবায় সব কিছু খরচ করতে দ্বিধা বোধ করে না।

তার ভাই, তারা উভয়ে একই মাতা পিতার সন্তান। তারা উভয়ে তাদের মার ঔরস এবং বাবার শৌর্যকে ভাগাভাগি করেছে। ভাইয়ের জন্য তার হৃদয়ে সবসময়েই একটা বিশেষ অবস্থান থাকে, তার ভাই ছিল তার মার ঔরসে তার প্রতিবেশী, সেই শুরু থেকে। বিয়ে, সন্তানাদি হওয়ার পরও ভাইয়ের প্রতি ভালবাসা কমে না। এই ভালবাসা হচ্ছে খাটি এবং উজ্জ্বল অলংকার যার উজ্জ্বলতাকে জীবনের ব্যস্ততা আর সময়ের ঘূর্ণন শান করে দিতে পারে না।

তার বাবা। বাবা হচ্ছে তার জীবনের প্রথম পুরুষ। পৃথিবীর বুকে সেই তার চোখ খুলে দিয়েছে, তার দুর্বল সময়ে বাবাকেই সে সবার আগে তার কাছে পেয়েছে। সে তার ক্ষমতার আর দয়ার প্রতি আস্থা রাখে, তার সহান্ভূতি আর নিরাপত্তার মধ্যে সে আশ্রয় খুঁজে। তার হাসিতে সে সুখ খুজে পায়, তার আলিঙ্গনে সে প্রশান্তি খুঁজে পায়। সে হলো তার তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক। সে তার পুরোটা জীবন ব্যয় করে তার

<sup>&</sup>lt;sup>৮৪</sup>. আল কসাস ২৮:১০

জীবনকে সুখী করার জন্য এবং দুশ্চরিত্র ব্যক্তির হামলা থেকে তাকে বাচানোর জন্য নিজের জীবনটাও বিলিয়ে দিতে পারেন।

তার পুত্র। সে বাস করত তার গর্ভে। ভূমিষ্টের পর তার হৃদপিন্ডের ঠিক পাশেই সে ত্রিশ মাসের বেশি সময় ব্যয় করেছে। হৃদপিন্ডের প্রতিটি স্পন্দন এবং তার আত্মার সুশীতল পরশে নয় মাসের অধিক সময় সে গর্ভে অবস্থান করেছে। সে যখন তার পৃথিবীতে প্রবেশ করেছে, তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে এবং প্রায় দুই বছর তাকে বুকের দুধ খাইয়েছে। তার দুই বাহু সবসময় তার পাশেই ছিল।

সে তার মুখকে তার বুকের খুব কাছে নিয়ে উভয় স্তন থেকেই তাকে পান করিয়েছে। সে পান করেছে ভালবাসা। বুকের দুধের মাধ্যমে তাকে পান করানো হয়েছে গভীর ভালবাসার অমৃত সুধা। সে সময় তাকে চোখে চোখে রেখেছে, আলিঙ্গন করেছে, যেন সে বলছে, "তুমি আমার গর্ভেই থাকতে, তুমি আমার কাছে ছিলে, ও আমার কলিজার টুকরা! আশার আলো! প্রিয়! আমার সব চেষ্টা যাকে নিয়ে! আমার এই জীবন তোমার জন্য, আমার আত্নার আত্না, আমার জীবনের অবলম্বন!!"

ইতিহাসের যে সময়টিতে ওপরে উল্লিখিত আনসার মহিলা জীবিত ছিলেন, মৃত্যু শোক প্রকাশের জন্য মহিলারা কাঁদত এবং গাল চাপড়াত। সেটা সে সময়ের সংস্কৃতি ছিল। এরকম অনৈসলামিক প্রথা আজো সমাজে চলতে দেখা যায়।

এখানে আনসার মহিলাটি তার সর্বস্ব উপেক্ষা করলেন, তার যন্ত্রণাকে পিছনে ফেলে দিলেন। তাকে তাঁর স্বামীর মৃত্যু সংবাদ দেয়া হলো। কিন্তু তিনি টু শব্দ করলেন না, তার পিতার মৃত্যু সংবাদ দেয়া হলো। কিন্তু এখানেও কোনো যন্ত্রণা প্রকাশ পেল না। তিনি যখন বুঝতে পারলেন তার ভাইকে হত্যা করা হয়েছে, তারপরও তার হৃদয় দৃঃখে ভেক্সে পড়ল না, তার ঠোট দিয়ে কোনো শোকবাক্য প্রকাশ পেল না।

তিনি সবচেয়ে ভয়ংকর এবং সবচেয়ে ভাগ্য বিড়ম্বনার সংবাদ শুনতে পেলেন যে তার সম্ভান উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছে। এই সংবাদ শোনার পরও তার চোখ থেকে পানি পড়ে নি, তিনি শোকে গাল চাপড়ানো শুরু করেন নি; বরং তিনি বললেন, "আল্লাহর রস্লের কি হয়েছে? আল্লাহর রস্লের কি হয়েছে?"

অবশ্যই তিনি ছিলেন সবচেয়ে প্রিয়, সকল আত্মীয়দের চেয়ে আপন, সবচেয়ে কাছের এবং সবচেয়ে ভাল বন্ধু। যখন আনসার সাহাবী ক্র্রেনিন্চিত হলেন যে, রস্লুলাহ ক্রেন্ত্র সব ক্ষতি থেকে নিরাপদ আছেন, তিনি ভাল অবস্থায় আছেন এবং তার স্বাস্থের অবস্থাও ভাল, এরপর আনসার মহিলাটি অন্যান্য নিহতের খোঁজ করলেন। তাঁর স্বামী, বাবা, ভাই, এবং তাঁর সন্তান। প্রিয় রস্লের নিরাপত্তার পরেই সবকিছুর চিন্তা। তিনি বললেন, "আপনি সৃস্থ থাকলে অন্য সকল বিপদ আমাদের কাছে মামুলি ব্যাপার মাত্র, হে রস্লালাহ!"

তিনি আরো বললেন, "যতক্ষণ আপনি ঠিক আছেন, অন্য কারো মৃত্যুতে আমি পরোয়া করি না"। তিনি এও বললেন, "আমি কোনোই পরোয়া করি না কেননা আল্লাহ তার বান্দাদের থেকে যাকে খুশী পছন্দ করেন"

এই কিছু সরল অভিব্যক্তি থেকে আর কতটুকুই বা আসল অবস্থা পরিস্কারভাবে প্রকাশ করতে পারলাম? শব্দগুলি হারিয়ে যায়, তার অর্থ মুছে যায়।

ইয়া আল্লাহ! আপনি নবীক্ষ্ম এর সাথিদের ওপর সম্ভষ্ট হয়ে যান। তাদের অবস্থান উচু করে দিন, তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিন, এবং জান্লাতে আমাদেরকে তাদের নিকট পৌছে দিন।

# একজন সফল নেতার নবম রহস্যঃ অন্তরক ভালবাসা এবং মর্যাদাবান প্রেমিক

## এই রহস্যের ভিন্তি

অতীতের একটি নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে যাওয়া যাক। ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ নিস্তব্ধ একটি রাত-

নবী শু মানসিক শান্তি এবং আধ্যাত্মিক দ্যুতি লাভের প্রত্যাশায় হেরা গুহায় বহুদিন নির্জনে ধ্যানে মগ্ন। মক্কার কোলাহল, প্রবৃত্তির অনুসারী মক্কার নাগরিক এবং যুগ যুগ ধরে চলে আসা পাপের পুজারী নগর থেকে অনেক দূরে। নিস্তব্ধতা গুহাটিকে ঘিরে রেখেছিল এবং একত্মবাদী মুহাম্মাদ স্বেখানে ছিলেন সম্পূর্ণ একা। তার সাথে ছিল গুধু তার প্রশান্ত আত্মা আর সৃস্থির মনন।

গুহার নিস্তদ্ধতা এবং নির্জনতা জিবরাইল (আঃ)-এর ধ্বনিতে কম্পিত হলো। জিবরাইল (আঃ)-এর আলোর দীপ্তিতে অন্ধকার গুহা আলোকিত হলো। আল্লাহ নবীর আত্মাকে শক্ত করে দিলেন যেন আতঙ্কে তার হৃদপিত থেমে না যায় এবং তিনি যা দেখেছেন তার আকম্মিকতায় তার মন যেন বিচলিত না হয়। জিবরাইল (আঃ) নবী ব্রু এর নিকট এলেন এবং তাঁকে চেপে ধরে বললেন, "পড়" ধীর স্থির কণ্ঠে নবী ক্রি এর নিকট জবাব দিলেন. "আমি পাঠকারিদের মত নই।

তিনি কিম্ব ফেরেশতার অনুরোধকে অস্বীকার করেন নি। তিনি শুধুমাত্র তাঁর অবস্থা ব্যক্ত করলেন। তিনি ছিলেন নিরক্ষর, যেমনটি আল্লাহ তাঁকে বানাতে চেয়েছেন, যাতে তার মনের কুঠিতে শুধুমাত্র আলোকজ্জ্বল অবতীর্ণ জ্ঞান আল-কুরআনই ঠাই পায়। তা যেন সকল প্রকার পদ্যের স্তবক, গদ্যের গাপুনী এবং মানবরচিত সকল প্রকার জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে। আল্লাহর কিছু জরুরি অধ্যাদেশ জারী করা এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে তার নবী হার্ম -এর ব্যাপারে এটিই চেয়েছিলেন- "আমি পাঠক নই", আক্ষরিক অর্থে, পড়ার কৌশল আমার আয়ত্বে নেই।

ফেরেশতা তাঁর অনুরোধ পুনরায় ব্যক্ত করলেন এবং নবী ক্রি ধীর এবং নির্ভয়ে পুনরায় উত্তর দিলেন, "আমি পাঠক নই"। ফেরেশতা অধিপতি আদম (আঃ) এর বংশধরদের অধিপতির উদ্দেশ্যে তৃতীয়বারের মত বিবৃত

করলেন, প্রথম আলোকচ্ছ্বল সেই অক্ষরসমূহ যা আসমান এবং জমীনের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করল। বহু দিন আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো রূপ ওহী অবতরণ বন্ধ থাকার পর, একত্ববাদের আলোকচ্ছ্বল আভা যখন ক্ষীণ হয়ে এসেছিল তখন এটাই ছিল নতুন করে ওহী অবতরণের প্রারম্ভিকা ... অবতীর্ণ হলো ...

إِقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ : خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . إِقْرَأُ وَ رَبُّكَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ . الْأَكْرَمُ . اللَّهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ .

- ১. পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন
- ২. সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে।
- ৩. পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু,
- 8. যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন,
- ৫. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না । be

এই পবিত্র আভা মনোযোগী শ্রোতার হৃদয় ছুয়ে গেল, বিরহের সকল যন্ত্রনা আর সকল ক্রেশ ধুয়ে মুছে সাফ করে দিল। ইয়া আল্লাহ! কত মহান আর সুন্দর ছিল সেই মুহূর্তখানি ...

ফেরেশতা মহান বাণী উচ্চারণ করলেন এবং এর সৌন্দর্যে গৃহার প্রতিটি কোনো এবং নবী ক্রিল্ল-এর প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আলোকিত হয়ে উঠল। এটাই ছিল নবুয়তের ঘোষণা, সবচেয়ে যশোধর এবং সবচেয়ে সুন্দর আঙ্গিকে। মানব জাতিকে যত দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে মহিমান্বিত এই দায়িত্ব।

নবীন নবী — -কে আদেশ করা হলো পরিবার, গোত্র, মক্কা-মদিনা সমগ্র আরব পেরিয়ে পৃথিবীর সকল জ্বীন এবং মানব জাতির নিকট এই বাণীকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য। তাকে বলা হলো বহুবাদের সকল মিথ্যাচার এবং ইসলামপূর্ব সকল নষ্ট সংস্কৃতিকে পরিবর্তন করার জন্য, এমন একটি সময়ে যখন অধিকাংশ মানুষের পথভ্রষ্টতার কারণে মহান প্রতিপালক ছিলেন পৃথিবীবাসীর ওপর ক্রোধান্বিত।

<sup>&</sup>lt;sup>৮৫</sup>. আল-আলাকু: ৯৬: ১-৪

# সেই দায়িত্ব এবং কর্তব্যের প্রকৃতি কিরূপ ছিল?

নবী ক্রিব্রু-এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। তাঁর দায়িত্ব পালন করার জন্য এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে তা মানুষের নিকট পৌছানোর জন্য কত বছর ছিল তার কাছে? বিশ কিংবা ত্রিশ। একটি জাতির জীবন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করে প্রকৃত বিপ্রব ঘটানোর জন্য বিশ কিংবা ত্রিশ বছর অত্যন্ত অল্প সময়।

প্রিয় পাঠক, আমি আপনাদের এর একটু সামনে এগিয়ে নিতে চাই। এই বাণী অবতীর্ণ হওয়ার মাত্র তেইশ বছর পর, আরো সুনির্দিষ্ট করে বললে, মক্কা থেকে মদিনা হিযরতের মাত্র এগারো বছর পর এবং রবিউল আওয়ালের বারতম দিন। নবী স্ক্রী যার ওপর মহান দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, পর্দা সরিয়ে লক্ষ করলেন তাঁর অনুসারী এবং ছাত্রবৃন্দ কাধে কাধ মিলিয়ে কাতারে সারিবদ্ধ হয়ে বিনয় নম্রতা আর একনিষ্ঠতার সাথে তাঁর শিখানো নিয়মানুসারে নামাজে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা এবং তাওবা পাঠ করছেন।

প্রশান্তির হাসিতে তাঁর ঠোট মৃদু আলোড়িত হলো আর তাঁর দাঁতগুলি দিয়ে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার ঝিলিক বেরিয়ে এল। তাঁর দায়িত্ব সম্পন্ন হয়েছে, আল্লাহর বাণী পরিপূর্ণতা লাভ করেছে আর বিশ্বাস মানুষের হদয়ে গ্রথিত হয়েছে। এখন সময় হয়েছে, সম্মানিত রস্লক্ষ্ম্ম এবং মহান নেতার অবসর যাপনের। মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট নিজকে সমর্পন করে প্রশান্তির চাদরে আচ্ছাদিত হবার।

কি ঘটেছিল আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা নবী ক্র্রা এর জীবনের শেষ দুই যুগে? কিভাবে পূর্ণতা পেল এই বাণী? এই বাণীর বাহক অবশেষে কেমন ফলাফল লাভ করেছিলেন? তাও এই অতি স্বল্প সময়ে!!

সত্যিকারের ফলাফল পরিপূর্ণভাবে উদ্ভাসিত হবে বিচার দিবসের দিন ... "আমার সামনে সকল উম্মতকে পেশ করা হয়েছিল। (তখন আমি দেখেছি) দূএকজন নবী পথ অতিক্রম করতে লাগলেন এমতাবস্থায় যে, তাঁদের সংগে রয়েছে লোকজনের ছোট ছোট দল। কোনো কোনো নবী এমনও রয়েছেন যাঁর সংগে একজনও নেই।

অবশেষে আমার সামনে তুলে ধরা হলো বিশাল সমাবেশ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম- এটা কি? এ কি আমার উন্মত? উত্তর দেয়া হলো- না, ইনি মুসা (আঃ)-এর সাথে তাঁর কওম। আমাকে বলা হলো: আপনি উর্ধ্বাকাশের দিকে তাকান। তখন দেখলাম- বিশাল একটি দল যা দিগন্তকে ঢেকে রেখেছে। তারপর আমাকে বলা হলো: আকাশের দিগন্তের এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করুন। তখন দেখলাম, বিশাল একটি দল, যা আকাশের দিগন্ত সমূহ ঢেকে দিয়েছে। তখন বলা হলো- এরা হলো আপনার উন্মত। আর তাদের মধ্য থেকে সত্তর হাজার ব্যক্তি বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" তাক

### এটাই হচ্ছে সত্যিকারের ভালবাসা

তিনি তাঁর অনুসারীদের হৃদয়ের গভীরে পৌছেছিলেন এবং তাঁর ভালবাসা তাঁর সঙ্গীদের অন্তরের ঠিক মাঝখানে গ্রথিত হয়েছিল। কেন সেই পরিবর্তন তিনি তাঁর অতিপ্রিয় এই মানুষদের মাঝে এনেছিলেন এবং কোনো প্রেরণায় তিনি তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন যার ফলে দীর্ঘমেয়াদী একটি বিপুব অতি ক্ষুদ্র সময়ে সংঘঠিত হয়েছিল?

জীবনের প্রয়োজন, প্রথাগত অভ্যাস অথবা আবেগ যা আমাদের আত্মা পূরণ করতে চায় অথবা আমাদের দেহ যেই পাপ করে ফেলে তার গ্রানি সুন্দর একটি বাক্যের সুষম উপস্থাপনের মাধ্যমে কিংবা কুরআনের একটি আয়াতের সঠিক তাৎপর্য ব্যাখ্যার মাধ্যমে মুছে যেতে পারে। এটাই! এটাই হচ্ছে নেভৃত্বের সবচেয়ে বড় রহস্য এবং মানুষকে অনুপ্রেরণা দেয়ার জন্য সবচেয়ে কার্যকর। আপনি যদি হৃদয়ের গভীরে পৌছতে পারেন, দেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রতঙ্গ আপনার নিকট এমনিই সমর্পিত হবে। আপনি যদি আত্মার বাধনে তাকে বন্দি করেন, দেহ এমনিতেই আপনার বাধনে নিমজ্জিত হবে।

মানুষ যদি আপনাকে ভালবাসে এবং আপনাকে তাদের অন্তরে ঠাই দেয় তবেই আপনি একজন সর্বজন মান্য নিয়ন্ত্রক এবং অনুসরণীয় নেতা হতে

<sup>&</sup>lt;sup>৮৬</sup>. সহীহ আল-বুৰারী হাদীস নং ৫৪৪০

পারবেন। ভালবাসা যদি নাই থাকে আপনি কিছুই নিয়ন্ত্রন করতে পারবেন না, নেতৃত্বও পরিচালিত করতে পারবেন না।

এবার এই বিষয়ের ওপর কিছু উদাহরণ এবং ভালবাসার কিছু গল্প আমি আপনাদেরকে শুনাতে আগ্রহী। এরপ গল্পের সংখ্যা অগণিত যার একটি অংশ নিচে সংকলিত হলো।

### প্রথম প্রেমিক

আয়েশা ক্রান্ত্র হতে বর্ণিত। আবু বকর ক্রান্ত্র আল্লাহর জন্য যে সকল নৃশংশতার শিকার হয়েছিলেন, তিনি তার থেকে কিছু ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, অবিশ্বাসীগণ আবু বকর এবং অন্যান্য মুসলিমের ওপর চড়াও হলো এবং তাদেরকে মসজিদের কোণে আঘাত করা হলো। আবু বকরকে মেঝের ওপর ফেলা হলো এবং তাকে বেদম প্রহার করা হলো। পাপিষ্ঠ উত্তবাহ ইবনে রাবিয়াহ তার নিকট আসল এবং নতুন সেলাই করা জুতা দ্বারা আবু বকরের মুখে আঘাত করতে থাকল, যতক্ষণ পর্যন্ত না জুতা জোড়া সম্পুর্ণরূপে নষ্ট হলো এবং সে লাফিয়ে আবু বকরের তলপেটে উঠল, পরিশেষে আবু বকরের চেহারা থেকে তার নাক আলাদা করা যাচ্ছিল না।

বনু তাইম গোত্রের লোকজন আসলেন এবং তারা আবু বকরকে অবিশ্বাসীদের নিকট থেকে মুক্ত করলেন। তারা একটা কাপড় দিয়ে তাঁকে বহন করলেন এবং তাঁকে বাসায় পৌছে দিলেন। তারা মনে করেছিলেন তিনি হয়ত মৃত্যুবরণ করেছেন। দিনশেষে, তিনি কথা বলতে সক্ষম হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "নবী ক্রি-এর কি হয়েছে?" তারা বলল, "তিনি সুস্থ এবং অক্ষত আছেন"। তিনি বললেন, "তিনি কোথায়?" তারা বললেন, "আল আরকামের বাসায়" তিনি বললেন, "শপথ করে বলছি, রস্লুল্লাহ (সা)-কে না দেখা পর্যন্ত আমি কোনো খাদ্য গ্রহণ করব না আর পানিও মুখে দেব না"

যখন নবী 🚅 -এর নিকট তাঁকে আনা হলো, নবী 🥰 তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং চুমু খেলেন। সকল মুসলিমগণই একই কাজ করলেন এবং তারা আবু বকরের ব্যাপারে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। আবু বকর ক্রু বললেন, "আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আমার কিছুই হয় নি, শুধু মাত্র ঐ পাপিষ্ট আমার মুখে যা করার করেছে। এই হলো আমার মা, যিনি তার সন্তানের জন্য সর্বাত্মক করেছেন। আপনি সম্মানিত, আল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন তিনি তাকে ইসলামের পথে পরিচালিত করেন। আপনার দোয়ার কল্যাণে সে জাহান্লামের আশুন খেকে মুক্ত হতে পারে"। তিনি (আবু বকর ক্রু) তার (মায়ের নিকট) অনুনয় বিনয় করলেন এবং তাকে ইসলামের আহ্বান জানালেন। অতঃপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ৮৭

আমি তোমাকে ভালবাসি আর আমার মন যা চায় তার ব্যাপারে আমি কি ব্যাখ্যা দিতে পারি? মন যা চায় তা কি যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়?

#### আনন্দের আশ্রুজন

আয়েশা ব্রাহ্মী হতে বর্ণিত। প্রত্যেহ খুব ভোরে অথবা সন্ধ্যায় দিনের এই দুই প্রান্তের কোনো এক প্রান্তে নবী ক্রুক্ত্র অবশ্যই আবু বকরের নিকট আসতেন। কিন্তু যেদিন নবী ক্রুক্ত্র-কে হিজরত করার এবং মক্কা ত্যাগ করার অনুমতি দেয়া হলো, তিনি দিনের মধ্যভাগে আমাদের নিকট এলেন, এই সময়ে তিনি কখনোই আসতেন না। তিনি (আয়েশা ক্রুক্ত্র) বলেন, আবু বকর যখন তাকে দেখলেন, তিনি বললেন, নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা ঘটেছে। তা না হলে কিছুতেই নবী ক্রুক্ত্র এ সময়ে আসতে পারেন না। তিনি যখন প্রবেশ করলেন, তাঁকে আবু বকর ক্রুক্ত্র তাঁর নিজ আসনে বসার

তান যখন প্রবেশ করলেন, তাকে আবু বকর ক্ষ্রুতার নিজ আসনে বসার অগ্রাধিকার দিলেন এবং তিনি নিজেও বসলেন। নবী ক্ষ্রু-এর সাথে তখন আমার বোন আসমা এবং আমি ছাড়া কেউ ছিল না। তিনি আবু বকরম (রা)-কে বললেন, "সবাইকে এখান থেকে যেতে বল" আবু বকর বললেন, "এরা তো আমার দুই কন্যা! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, কি ঘটেছে?" নবী ক্ষ্রু বললেন, "আল্লাহ আমাকে হিজরতের অনুমতি দিয়েছেন"। আবু বকর ক্ষ্রু বললেন, "আমি কি আপনার সঙ্গী হতে পারি?" তিনি বললেন, "হাঁ।"

<sup>&</sup>lt;sup>৮৭</sup>. আস-সিরাতুন নববীয়াহ লিইবনে কাসির (১/৪৩৯-৪৪১)

আরেশা ক্রীষ্ট্র বলেন, আবু বকর ছাড়া আর কাউকে আমি আনন্দে কাঁদতে দেখি নি। সেদিন তিনি কেঁদেছিলেন। তারপর আবু বকর ক্রীষ্ট্র বললেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ! এই হচ্ছে আমার দুইটি উট, এইগুলিকে আমি এই উদ্দ্যেশ্যে প্রস্তুত করেছি।" তারা আব্দুল্লাহ ইবনে উরাইকিত নামে এক অবিশ্বাসীকে পথ নির্দেশক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তারা আগে থেকে ঠিক করা নির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত আব্দুল্লাহ এর নিকট তাদের উট গচ্ছিত রেখে যান। ৮৮

### আমি হয়ত আপনাকে দেখতে পাব না

আয়েশা জ্বান্ত্র হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ক্রান্ত্র-এর নিকট এসে বললেন, আল্লাহর শপথ! আপনাকে আমি আমার নিজের চেয়ে, আমার পরিবার এবং সম্পদের চেয়ে, এমনকি আমার সন্তানের চেয়ে বেশি ভালবাসি। আমি যখন বাড়িতে থাকি, আপনার কথা আমার মনে পড়ে, আপনাকে পুনরায় না দেখা পর্যন্ত আমি থাকতে পারি না। আমি মৃত্যুর কথা স্মরণ করি, আমার এবং আপনার, আমি জানি আপনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন এবং নবীগণের আসনে আরোহন করবেন, আর আমি যখন জান্নাতে প্রবেশ করব আমি হয়ত আপনাকে দেখতে পাব না।

নবী ক্লিব্র চুপ থাকলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ জিবরাইল (আঃ)-কে আয়াতসহ প্রেরণ করেন-

وَ مَنْ يُّطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّهِ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّلِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيْقًا. النَّبِيِّنَ وَالصِّلِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيْقًا.

অর্থ : "আর যে কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রস্লের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাঁদের প্রতি আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন, সে তাঁদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাঁদের সান্নিধ্যই হলো উত্তম।" হাদীসের শেষ পর্যন্ত .. ১০

<sup>&</sup>lt;sup>৮৮</sup>. মুসনাদ ইসহাক ইবনে বাওয়াইহ, হাদীসনং ১০৩২

<sup>&</sup>lt;sup>৮৯</sup>. আন-নিসা (8 : ৬৯)

<sup>&</sup>lt;sup>৯°</sup>. আল-মুজামুস সগীর লিন্তাবারানী- হাদীস নং ৫২

### তিনি তার মাথা মুন্ডন করলেন

আনাস ক্রিল্ল হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি দেখেছি যখন রস্লুল্লাহ (সা) নাপিত দ্বারা মাথা মুন্তন করাতেন, তার সাহাবাগণ তার চারপাশ দ্বিরে থাকতেন এবং তারা আগ্রহভরে চেষ্টা করতেন যাতে হাতের ওপর সব চুল পড়ে, মাটিতে একটাও না পড়ে। ১১

# একজন সাহাবীর দুইটি চাওয়া

রাবীআ ইবনে কাবা আল-আনসারী ক্রি বলেন, আমি রস্লুলাহ ক্রি -এর সাথে রাত কাটিয়েছিলাম। আমি তাঁর ওযুর পানি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস এনে দিতাম। তিনি আমাকে বললেন- কিছু চাও। আমি বললাম, বেহেশতে আপনার সাহচার্য প্রার্থনা করছি। তিনি বললেন, এ ছাড়া আরো কিছু আছে কি? আমি বললাম, এটাই আমার আবেদন। তিনি বললেন-তাহলে তুমি অধিক পরিমাণে সিজদা করে তোমার নিজের স্বার্থেই আমাকে সাহায্য কর। স্ব

# সবচেয়ে সুস্বাদু সবজি হলো লাউ বা কদু

আনাস ইবনে মালিক ক্ষা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দরজী খাবার তৈরী করে রসূলুলাহ ক্ষা নকে দাওয়াত করলেন। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, রসূলুলাহ ক্ষা এর সামনে রুটি এবং সুরুয়া যাতে কদু ও গোশ্তের টুকরা ছিল, তা তিনি পেশ করলেন। আমি নবী ক্ষা নকে দেখতে পেলাম যে, পেয়ালার পার্শ্ব থেকে তিনি কদুর টুকরা খোঁজ করে নিচ্ছেন। সেদিন থেকে আমি সর্বদা কদু ভালবাসতে থাকি।

সাবিত তাঁর বর্ণনায় আরো উল্লেখ করেছেন, আমি আনাস ক্র্রাভ্র -কে বলতে শুনেছি, এরপর থেকে যখনই আমার জন্য খানা তৈরী করা হতো, আমি সাধ্য মতো চেষ্টা করতাম যেন কদুই তাতে দেয়া হয়। ১৪

<sup>&</sup>lt;sup>৯১</sup>. সহীহ আল-মুসলিম হাদীস নং ৪৪১৩

<sup>🌂</sup> সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৭৯১

<sup>&</sup>lt;sup>৯৩</sup>. সহীহ আল-বুখারী হাদীস নং ২১০৫

<sup>🏜</sup> সহীহ আল-মুসলিম হাদীস নং ৩৯১৬

### সেরা সুগন্ধি

আনাস ইবনে মালিক ক্ল্রু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী করিম আমাদের নিকট এসে শুয়ে পড়লেন। শুয়ে পড়লে তিনি ঘামিয়ে গেলেন। তা দেখে আমার আমা একটা কাঁচপাত্র নিয়ে এসে তাতে ঘাম মুছে নিতে লাগলেন। নবী ক্ল্রে হঠাৎ জাগ্রত হয়ে জিজ্জেস করলেন, হে উম্মু সুলাইম! একি করছ? উম্মু সুলাইম বললেন, এ হচ্ছে আপনার ঘাম, তা আমরা আমাদের খুশবুর সাথে মিশাই, আর তা সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সুগন্ধি। কি

### লাল পানীয়

সাফিনা ক্রিল্র হতে বর্ণিত। তিনি নবী ক্রিল্র এর আযাদকৃত দাস ছিলেন। তিনি বলেন, নবী ক্রিল্র সিঙ্গা লাগিয়ে রক্তক্ষরণ করালেন এবং আমাকে বললেন, "জম্ভ এবং পাখিদের থেকে দূরে এই রক্ত ফেলে আস" অথবা তিনি বলেছিলেন, "জম্ভ এবং মানুষ থেকে" "আমি আমাকে লুকিয়ে ফেললাম এবং তা খেয়ে ফেললাম"। তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন এবং আমি তাঁকে বললাম যে, আমি তা খেয়ে ফেলেছি। তিনি হাসলেন।

#### ভালবাসার উপাধ্যান

যখন মৃত্যু আসে, তখন তা লোমকৃপ পর্যন্ত পৌছে যায়। মৃত্যু প্রত্যেক প্রেমিককে দিগন্তের অপর প্রান্তে পাঠিয়ে দেয়। মনের ইচ্ছাগুলি অপূর্ণই থেকে যায়। পুত্র যত প্রিয় হোক না কেন, ভাই যত মূল্যবান হোক না কেন, স্ত্রী যত প্রেয়সী হোক না কেন, বাড়ি যত প্রাসাদত্ল্য বিলাসী হোক না কেন, মৃত্যু এর সব কিছু থেকে পৃথক করে দেয়। কিন্তু ভালবাসা হলো অকপট, স্পষ্ট এবং দান্তিক। এটা সব স্থানে উপস্থিত থাকে এবং সকল দৃঃসময়ে পাশে এসে দাঁড়ায়। তারা হচ্ছেন সেই সব মানুষ যারা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, যে ভালবাসা তাদের সাথে এসেছিল তা এখনো রয়ে

<sup>🇝 .</sup> সহীহ মুসলিম হাদীস নং ১২৫৪৬

<sup>&</sup>lt;sup>১৬</sup>. जात्र-त्रुनानुम कृतता मिम-ताग्रशकी, शामीत्र नः ১২৫৪৬

গেছে। আর তা থাকবে না কেন? ভালবাসা ছিল তাদের আত্মার চেয়ে বেশি প্রিয়, তারা ভালবাসাকেই আগলে রাখতে চাইতেন।

#### ভালবাসার উপাধ্যান : ১

হিবান ইবনে ওয়াসী তার গোত্রের কিছু বৃদ্ধ লোক হতে বর্ণনা করেন যে, বদর যুদ্ধের দিন আল্লাহর রসুল ক্রি সাহাবা ক্রি এদের কাতারকে সোজা করে দিচ্ছিলেন এবং তার একটি ছড়ি ছিল যা তিনি এই কাজে ব্যবহার করতেন। তিনি আদী ইবনে আন-নাজ্জার গোত্রের মিত্র সাওয়াদ ইবনে গাজিয়াহ এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সাওয়াদ সঠিক স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন না। নবী ক্রি তাঁর ছড়ি দিয়ে তাঁকে মৃদু আঘাত করলেন। তিনি বললেন, "ইয়া রস্লাল্লাহ! আপনি আমাকে আঘাত করলেন আর আল্লাহ আপনাকে সত্য এবং ন্যায় সহকারে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং আপনি আমাকে প্রতিশোধ নিতে দিন"

নবী বললেন, "প্রতিশোধ নাও"। তিনি বললেন, "ইয়া রস্লাল্লাহ! আপনি যখন আমাকে আঘাত করেছেন তখন তো আমি জামা পরিহিত ছিলাম না"। নবী ক্রি তাঁকে তাঁর পেট খুলে দেখিয়ে বললেন, "এখন তুমি প্রতিশোধ নিতে পার।" সাওয়াদ তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁর পেটে চুমু খেলেন। নবী ক্রি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "কোনো জিনিস তোমাকে এই কাজ করতে উৎসাহিত করল?" তিনি বললেন, "ইয়া রস্লাল্লাহ! সার্বিক পরিস্থিতি তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, আমি নিক্য়তা দিতে পারি না যে, আমি বেঁচে থাকব। এই জীবনের সবচেয়ে শেষ কাজ আমি করতে চেয়েছি যাতে আমার ত্বক আপনার ত্বকের স্পর্শ পায়"। নবী (সা) তার জন্য দুয়া করলেন এবং তার মাগফিরাত কামনা করলেন। "ইয়া করলেন। "বা

<sup>&</sup>lt;sup>৯৭</sup>. মারিফাতুল সাহাবাহ লিআবি নু'মান আল-আসবাহানী হাদীস নং ৩১৩৫ ও সিলসিলাতিল আহাদিস আস-সহিহাহ লিল-আলবানী (৬/৮০৮)

ভালবাসার উপাখ্যান : ২

আনাস ক্রিল্ল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওহুদ যুদ্ধের এক পর্যায়ে সাহাবায়ে কেরাম নবী করিম ক্রিল্ল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তখন আবৃ তালহা ক্রিল্ল ঢাল হাতে নিয়ে নবী করিম ক্রিল্ল -এর সম্মুখে প্রাচীরের ন্যায় অটল হয়ে দাঁড়ালেন। আবৃ তালহা ক্রিল্ল সুদক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। অনবরত তীর ছুড়তে থাকায় তাঁর হাতে ঐদিন দু বা তিনটি ধনুক ভেঙ্গে যায়। ঐ সময় তীর ভর্তি শবাধার নিয়ে যে কেউ তাঁর নিকট দিয়ে যেতো নবী করিম (সা) তাকেই বলতেন, তোমরা তীরগুলি আবু তালহার জন্য রেখে দাও। এক সময় নবী করীম ক্রিল্ল মাথা উচু করে শক্রদের অবস্থা অবলোকন করতে চাইলে আবৃ তালহা ক্রিল্ল বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমার মাতা পিতা আপনার জন্য কুরবান হউক, আপনি মাথা উচু করবেন না। হয়ত শক্রদের নিক্ষিপ্ত তীর এসে আপনার গায়ে লাগতে পারে। আমার বক্ষ আপনাকে রক্ষা করার জন্য ঢাল স্বরূপ।

কবির ভাষায়–

বাগানের কিনারায় আমাকে আমার চোখ মুছতে দাও বেদনার অনল জ্বলে উঠেছে তোমার প্রেমে আমি আমার পরিবার ভুলেছি, আমার ঘর ভুলেছি তোমার প্রেমে আমি সব মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি

<sup>&</sup>lt;sup>৯৮</sup>. আল-জামিমুস সহীহ লিল বুখারী হাদীস নং ৩৬৩০

#### ভালবাসার উপাখ্যান : ৩

রসুলুল্লাহ ক্রি একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন। (তাদের মাঝে কিছু) মানুষকে হত্যা করা হলো এবং আবু খুবাইব আল-আনসারী এবং ইবনু-আদদাছানাহকে যুদ্ধবন্দি হিসেবে বন্দি করা হলো।

যায়েদকে যখন হত্যা করা হবে তখন তাকে আবু সৃষ্ণিয়ানের নিকট আনা হলো। সে তাকে জিজ্ঞেস করল, "আমি তোমার নিকট আল্লাহর দোহাই দিয়ে জানতে চাই, তুমি কি চাও যে তুমি মুক্তি পাও এবং তোমার স্থানে মুহাম্মাদের শিরচ্ছেদ করা হোক এবং তুমি তোমার পরিবারের সাথে নিরাপদে থাক"। যায়েদ বললেন, "আমি শপথ করে বলছি, মুহাম্মাদ এখানে থাকবে এটা আমি মানতে পারব না, এমনকি আমি এটাও মানতে পারি না যে, তার গায়ে ছোট্ট একটি কাঁটা বিদ্ধ হবে আর আমি পরিবার পরিজন সাথে করে নিরাপদে থাকব।" আবু সৃষ্ণিয়ান বললেন, "আমি এমন কোনো মানুষ দেখিনি যে তার নেতাকে এরূপ ভালবাসে যতটুকু মুহাম্মাদের সঙ্গীরা তাকে ভালবাসে।" "উ

বহু মানুষ আমার নিকট বিরহ ব্যথার অভিযোগ করেছে

ব্যথার প্রকটতায় তাদের বেঁচে থাকা এবং মৃত্যুবরণের পার্থক্য ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু যা এই দুই পাজড়কে একত্রিত করার মত বিষয় এসে উপস্থিত হয় ...

আমি এমনটা দেখিওনি, শুনিওনি।

### ভালবাসার উপাখ্যান : 8

আয়েশা জ্বাল্কা বর্ণনা করেন। আবু বকর যখন মৃত্যুবরণ করছিলেন, তিনি প্রশ্ন করলেন, "এটা কোনো দিন?" তারা বললেন, "এটা সোমবার" তিনি বললেন, "এখন যদি আমি মৃত্যুবরণ করি তবে (কবরে সমাহিত করার জন্য) কাল পর্যন্ত অপেক্ষা কর না। কারণ, আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়

<sup>🔌</sup> মা'রিফাতুস সাহাবাহ আবু নুয়াইম আল-আসবাহানী হাদীস নং ২৬৩৭

দিন এবং রাত হচ্ছে সেগুলোই যা আমাকে নবী ্ল্ল্ল্ল্লা -এর নিকটে নিয়ে আসে"<sup>১০০</sup>

### ভালবাসার উপাখ্যান : ৫

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবু সাসাহ ক্রিছ বর্ণনা করেন যে, রস্লুল্লাহ ক্রিছে বললেন,

"কেউ কি আমাকে বলতে পারবে সাদ ইবন রাবীর কি হয়েছে?" আনসারদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি বললেন, "ইয়া রস্লাল্লাহ! আমি পারব।" সুতরাং যেখানে অন্যান্যরা নিহত হয়েছেন তাদের মাঝে তিনি তাঁকে খুঁজতে গেলেন এবং তাঁকে আহত এবং মৃতঃপ্রায় অবস্থায় খুঁজে পেলেন। তিনি তাঁকে বললেন, "ও সাদ! আল্লাহর রস্ল আমাকে আদেশ করেছেন আমি যেন খুঁজে দেখি তুমি জীবিতদের মাঝে আছ না মৃতদের" তিনি বললেন, "আমি মৃতদের মাঝে আছি। সুতরাং রস্ল —এর নিকট আমার সালাম পৌঁছে দিও এবং তাঁকে বল যে সাদ আপনাকে বলেছে, "আপনার অনুসারীদের ব্যাপারে আল্লাহ আপনাকে অন্যান্য নবীগণের তুলনায় সর্বত্যোম পুরস্কার দান করুন" মানুষজনের নিকট আমার সালাম পোঁছে দিও এবং তাদেরকে বল যে, সাদ তোমাদের বলেছে তোমাদের নবী ক্রম্মী যদি আহত হন আর তোমরা জীবিত থাক তাহলে আল্লাহর নিকট তোমাদের কোনো ওযর পেশ করার সুযোগ নেই।" ১০১

#### ভালবাসার উপাখ্যান : ৬

কায়েস ইবনে হাযিম ্ক্ল্র বর্ণনা করেন। "আমি তালহা ক্ল্র -এর হাত অবশ (অবস্থায়) দেখেছি। উহুদ যুদ্ধের দিন তিনি এ হাত নবী ক্ল্ল্যে-এর প্রতিরক্ষায় ব্যবহার করেছিলেন।" ১০২

<sup>&</sup>lt;sup>১০০</sup>. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ৪৭

১০১, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ৯৩

<sup>&</sup>lt;sup>১০২</sup>. সহীহ আল-বুখারী- হাদীস নং ৩৮৬১

# শত্রুর দৃষ্টিতে এই ভালবাসা

একজন কাফের গোপন কথা ফাস করলেন ...

"হে আমার কওম! আল্লাহর কসম! আমি অনেক রাজা বাদশাহর দরবারে প্রতিনিধিত্ব করেছি। কায়সার (রোম) কিসরা (পারস্য) ও নাজ্জাশী (আবিসিনিয়ার) সম্রাটের দরবারে দৃত হিসেবে গিয়েছি; কিস্তু আমি আল্লাহর কসম করে বলতে পারি যে, কোনো রাজা বাদশাহকেই তার অনুসারীদের ন্যায় এত সম্মান করতে দেখিনি, যেমন মুহাম্মাদের অনুসারীরা তাঁকে করে থাকে। আল্লাহর কসম! রস্লুলাহ ক্রিট্রে যিদি থুপু ফেলেন, তখন তা কোনো সাহাবীর হাতে পড়ে এবং সংগে সংগে তারা তা তাদের গায়ে মুখে মেখে ফেলেন। তিনি কোনো আদেশ দিলে তারা তা সাথে সাথে পালন করেন; তিনি ওযু করলে তাঁর ওযুর পানি নিয়ে সাহাবীগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়; তিনি কথা বললে, সাহাবীগণ নিম্পু হয়ে শুনেন। এমন কি তাঁর সম্মানার্থে তাঁর চেহারার দিকেও তাকান না।"১০৩

#### ভালবাসার কবিতা

আনাস ইবনে মালিক হ্রান্ত্র হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রস্লুল্লাহ হ্রান্ত্র বললেন, "কাল তোমরা এমন কিছু মানুষের আতিথ্য করবে যাদের অন্তর তোমাদের চেয়ে বেশি ইসলামের প্রতি অনুরক্ত"। তিনি (রাবী) বলেন, "আশয়ারীগণ, তাদের সাথে আবু মুসা আশয়ারী, আসলেন। যখন তারা মদিনার নিকটবর্তী হলেন তখন তারা গান গাচ্ছিলেন বলছিলেন- কাল আমরা আমাদের কাঙ্খিত মানুষদের সাথে দেখা করব মুহাম্মাদ এবং তাঁর সঙ্গিসাথিগণ" তারা সর্বপ্রথম মানুষ যারা করমর্দনের প্রচলন করেছিলেন। ১০৪

<sup>&</sup>lt;sup>১০৩</sup>. সহীহ আল-বুখারী হাদীস নং ২৬০৩

<sup>&</sup>lt;sup>১০৪</sup>. মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং ১৩১০০. ও সিলসিলাতুল আহাদীস আস-সহীহাহ লিল আলবানী হাদীস নং ২/৬২

আনাস ইবনে মালিক ক্রু হতে বর্ণনা করেন যে, "নবী ক্রু যেদিন মদিনায় প্রবেশ করলেন, সবকিছু আলোকিত হলো। যেদিন তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন, সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল। আমরা যখন তাকে সমাহিত করা শেষ করলাম, আমরা আমাদের অন্তরকে প্রত্যাখ্যান করলাম (অর্থাৎ আমরা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন)" সকল

### অহী অবতরণের সমাপ্তি

আনাস ক্রিল্ল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বক্র ক্রিল্ল রস্লুলাহ ক্রিল্ল -এর ইন্তেকালের পর উমরকে বললেন, রস্লুলাহ ক্রিল্ল যেভাবে উন্মু আইমানের সাথে সাক্ষা করতে যেতেন- চলো আমরাও তদ্রুপ তার সাথে সাক্ষাত করে আসি। (রাবী বলেন,) আমরা যখন তার কাছে পৌছলাম- তিনি কাঁদতে লাগলেন। আবু বক্র ও উমর ক্রিল্ল তাকে বললেন, আপনি কাঁদছেন কেন। আল্লাহর কাছে তো তাঁর রস্ল ক্রিল্ল এর জন্য কল্যাণকর জিনিসই রয়েছে। তিনি উত্তরে বললেন, আমি এজন্য কাঁদছি না যে, আল্লাহর কাছে তাঁর রস্লের জন্য কি রয়েছে তা আমি জানি না বরং আমি এজন্যই কাঁদছি, যে আসমান থেকে অহী আসা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। (রাবী বলেন,) তার একথায় তাদের দুজনেরও কান্না এসে গেল এবং তারাও তার সাথে কাঁদতে লাগলেন।

### প্রিয় মানুষটির সাথে প্রত্যেক রাতে দেখা হয়

আল-মুসান্না ইবনে সাঈদ বলেন, "আমি আনাস ্ক্রিল্লু কে বলতে শুনেছি-এমন কোনো রাত নেই যেই রাতে আমি আমার প্রিয় আল্লাহর রসূল (সা)-কে স্বপ্নে দেখিনি"<sup>১০৭</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>১০৫</sup>. আস-সহীহ লি-ইবনে হিব্বান হাদীস নং ৬২৫২

<sup>&</sup>lt;sup>১০৬</sup>. সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৪৬১৫

<sup>&</sup>lt;sup>১০৭</sup>. সিয়ার আলামীন নুবালাহ ২/৪০৩

#### নবম অধ্যায়ের সারমর্ম

যখন একই প্রজাতির যেমন দুইজন মানুষ, দুইটি পাখি, দুইটি প্রজাপতি একে অপরকে ভালবাসে, সেক্ষেত্রে ভালবাসা হচ্ছে একটা হৃদয়ের সাথে অন্য হৃদয়ের, এক আত্মার সাথে অন্য আত্মার বন্ধন এবং দুই দেহের একটি জোড়া। এটা খুবই সাধারণ এবং প্রত্যাশিত যে, একই প্রজাতির দুইটি প্রাণী একে অপরকে ভালবাসবে। কিন্তু এই ভালবাসাটি যখন দুইটি ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে যেমন মানুষ এবং পাখি অথবা মানুষ এবং জড় পদার্থের মধ্যে সংঘঠিত হয় তাহলে অবাক হতেই হয়। যখন আত্মার মিলন হয় এবং একে অপরের সাথে মিশে যায়, তখন এটাও ভালবাসার একটি রূপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

### নবম হীরা

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ ক্র্ম্র হতে বর্ণিত। নবী করীম ক্র্ম্য় একটি বৃক্ষের ওপর কিংবা একটি খেজুর বৃক্ষের কান্ডের ওপর (হেলান দিয়ে) শুক্রবারে খুত্বা প্রদানের জন্য দাঁড়াতেন। এমতাবস্থায় একজন আনসারী মহিলা অথবা একজন পুরুষ বলল, ইয়া রস্লুল্লাহ! আপনার জন্য একটি মিম্বর তৈরী করে দেব কি? নবী ক্র্ম্য়ে বললেন, তোমাদের ইচ্ছে হলে দিতে পার। অতঃপর তারা একটি কাঠের মিম্বর তৈরী করে দিলেন। যখন শুক্রবার এল নবী ক্র্ম্যা মিম্বরে আসন গ্রহণ করলেন, তখন কান্ডটি শিশুর ন্যায় চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। নবী ক্র্ম্যা মিম্বর হতে নেমে এসে উহাকে জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু কান্ডটি (আবেগ আপ্রুত কন্তে) শিশুর মত আরো ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগল। রাবী বলেন, কান্ডটি এজন্য কাঁদছিল যেহেতু সে খুত্বাকালে অনেক যিকর শুনতে পেত। বি

<sup>&</sup>lt;sup>১০৮</sup>. সহীহ **ভাল-বুখারী হাদীস নং ৩**৪১৭

#### আশার কথা হচ্ছে ...

সাফওয়ান ইবনে আসসাল ক্ষ্ম হতে বর্ণিত। যিনি বলেন, এক বেদুইন অত্যন্ত উচ্চস্বরে ঘোষণা বললেন, "ও মুহাম্মাদ! একজন মানুষ অপর একজন মানুষকে ভালবাসে অথচ তারা কখনো একসাথে থাকে নি" রস্লুলাহ ক্ষ্মী বললেন, "প্রত্যেক মানুষ তার সাথেই থাকবে যাকে সে ভালবাসে" ১০৯

#### মনে রাখতে হবে

যদি আপনি মহান নেতা হতে চান, ভালবাসা ছড়িয়ে দিন এবং আবেগকে মূল্যায়ন করুন।

ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ ٱنْفُسِهِمُ.

অর্থ: "নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ" সর্থাৎ, ধর্মীয় এবং জাগতিক উভয় ক্ষেত্রে তিনি তাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী। মুমিনদের নিজেদের জীবন এর ওপরও তার অগ্রাধিকার রয়েছে। সে কারণে, কোনো মানুষের নিজস্ব চিন্তা চেতনা এবং চাওয়া পাওয়ার উর্দের্ব তাঁর আনুগত্যকে প্রাধান্য দেয়া অবশ্য কর্তব্য। এই আয়াতের অর্থের ব্যাপারে এটা বলা হয়ে থাকে যে, জিহাদের ব্যাপারে এবং তাঁর জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দেয়ার প্রশ্নে তিনি তাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী ছিলেন। ১১১

<sup>&</sup>lt;sup>১০৯</sup>. সুনানুত তিরমিয়ী হাদীস নং ২৩৯৬

<sup>&</sup>lt;sup>১১০</sup>. আল-আহ্যাব ৩৩:৬

<sup>&</sup>lt;sup>১১১</sup>, জুবদাত আত০তাফসির আল-আশ্যার-৫৪৯





# দশম অধ্যায়

# সহানুভূতিশীল হাত

# সুদর্শন যুবক

জাবির ইবনে আব্দুলাহ হ্রু হতে বর্ণিত। যিনি বলেন, নবী হ্রু ফাদালাহ ইবনে আব্দাসকে নিজের পিছনে বসালেন যার ছিল সুন্দর চুল, উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ এবং সুঠাম দেহ। রস্লুলাহ হ্রু যেই পথ ধরে অতিক্রম করছিলেন সে পথ ধরে এক দল মহিলারাও যাচ্ছিল। আল-ফাদলে তাদের দিকে দৃষ্টি দিতে শুরু করলেন। রস্লুলাহ হ্রু আল-ফাদলের মুখের সামনে নিজের হাত রাখলেন, ফাদল অন্য দিকে মুখ ঘুরে আবার দৃষ্টি দিতে থাকলেন, রস্লুলাহ হ্রু পুনরায় অন্য দিকে হাত দিয়ে ফদলের মুখমন্ডল ঢেকে দিলেন। ফদল অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাদের দিকে দৃষ্টি দিতে থাকলেন।

#### হাদীসের পাঠ

আলোচ্য দৃশ্যপটে, নবী ক্রিন্ত্র তাঁর মাদী খচ্চরে চড়ে পবিত্র হচ্ছের যাত্রায় রত ছিলেন। হচ্ছাব্রত পালনের এই সুমহান অভিষ্ঠ লক্ষ্য এবং পবিত্র উপাসনা তাকে যুবক মুসলিমদের সাহচর্য এবং বন্ধুত্ব থেকে বিরত রাখতে পারে নি। তিনি আব্বাস তনয় আবুল ফদলকে সফর সঙ্গী হিসেবে আপন খচ্চরের পিছনে নিজের সাথে বসিয়েছিলেন। আবুল ফদল ছিলেন সুদর্শন যুবক, তার ছিল সুন্দর চুল এবং নজরকাড়া গায়ের রঙ।

নবী ত্রু তাঁর যুবক সফরসঙ্গীকে সাথে করে মুজদালিফা অতিক্রম করেছিলেন। এ সময় তাঁদের পাশ দিয়ে মহিলা হজ্জ্ব্বাত্রীদের একটি কাফেলা অতিক্রম করে। তাঁদের পরনে ছিল শুল্র পবিত্র সেলাইবিহীন হজ্জ্বের নির্ধারিত পোশাক যা একদিকে তাদের মননকে একনিষ্ঠ করে রেখেছিল এবং অন্যদিকে তাদেরকে বিন্মভাবে উপস্থাপন করছিল। আল্লাহর সম্ভুষ্টি অর্জন এবং হজ্জ্ব কবুল হওয়ার মনোবাসনায় তারা পূর্ববর্তিদের

১১২. সহীহ মুসলিম. হাদীস নং ১২১৮

দেখানো পথ অনুসরণ করে মক্কার পথ অতিক্রম করছিলেন। "আর হে প্রভু! আমি তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এসেছি, যেন তুমি সম্ভষ্ট হও ।"<sup>১১৩</sup>

এটা হতে পারে যে, মহিলাগণ হয়ত জনমানুষের ভীড় এড়াতে অন্যান্য হজ্জ্বযাত্রীদের পূর্বে মিনায় পৌছানোর চেষ্টা করছিলেন। এটাও অসম্ভব নয় যে তাদের ব্যস্ততার কারণে অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের কারো হাত অথবা পায়ের কিছু অংশ প্রতিভাত হয়েছিল।

আমাদের যুবক বন্ধুটি নিজের দৃষ্টিকে সংযত করতে পারলেন না। মহান নেতা এবং পথপ্রদর্শক তার স্নেহের হাত দিয়ে ফদলের মুখমন্ডল ঢেকে দিলেন এবং তাকে মৃদু আঘাত করলেন। যাতে ফদলের দৃষ্টি অন্য দিকে সরে যায়। কারণ, প্রথম দৃষ্টির জন্য ক্ষমা রয়েছে কিন্তু পরবর্তী দৃষ্টির জন্য নেই।

# সুদর্শন যুবকের হৃদয় বিগলিত হলো কিন্তু দৃষ্টি থেমে থাকল না

আদর্শ নেতা এবং শিক্ষক 🚟 এর হাতের নির্দেশনায় তার মুখ এবং ঘাড় घूरत शिन । यथन कपन जाँत मूथ घूतिरा निर्मन, जात पृष्टि हर्न शिन ধাবমান মহিলাগণের দিকে। মহান প্রশিক্ষক, পথপ্রদর্শক নবী 🚟 তীক্ষ দৃষ্টিতে এবং নিবিড়ভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তার মন যুবক সঙ্গীটির চিন্তায় মগ্ন ছিল এবং তার হাত তার গাল পর্যন্ত চলে গেল। "রসুলুল্লাহ 🕮 পুনরায় অন্য দিকে হাত দিয়ে ফদলের মুখমন্ডল ঢেকে দিলেন।"

মহান নেতা ধর্মনেতাসুলভ উপদেশের পরিবর্তে মৃদু আঘাত করলেন এবং উপদেশ বাণীর পরিবর্তে সরাসরি হাত ব্যবহার করলেন। এভাবেই মহান নেতা এবং দয়ালু শিক্ষক শিক্ষা এবং সংস্কারের অভিনব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলেন। প্রত্যেক মানুষেরই পাঁচটা ইন্দ্রিয় আছে, "শোনার জন্য কান, ঘ্রাণের জন্য নাক, দেখার জন্য চোখ, স্বাদ বোঝার জন্য জিহবা এবং অনুভব করার জন্য চামড়া"।

তার সম্মোধন, ব্যাখ্যা, শিক্ষা এবং সততা দিয়ে মহান নেতা নবী (সা) ইসলাম প্রচারের, যারা নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করতে চায় তাদের পর্থ দেখিয়ে দেয়ার, অভাবী ব্যক্তিটির অভাব পূরণের এবং সুন্নতের অমীয় সুধা পানের তৃষ্ণা নিবারণের বিকল্প পথ উন্যোচন করলেন। সত্যিকারের মহান নেতাদের পথ এমনই হয়। আর নবী 🕮 -এর চেয়ে মহান নেতা আর কে হতে পারে?

<sup>&</sup>lt;sup>১১৩</sup>. ত্ব-হা (২০ : ৮৪)

# একজন সফল নেতার দশম রহস্য ঃ সুেহময় হাত এবং কোমল স্পর্শ

#### এ গুণ্ড রহস্যের মূলে

মানুষের কিছু আবেগ এবং নিজস্ব কিছু উপলব্ধি রয়েছে। তথু তার কাছ থেকে একদিকের অবস্থা বিবেচনা করলেই তার অনুমোদন অথবা তার মনকে পাওয়া যায় না। প্রকৃতিগতভাবেই একই স্বাদ এবং রঙ কোনো ব্যক্তির মনে একঘেয়েমী সৃষ্টি করে। সে কারণেই বিভিন্ন রঙ এর স্বাদ এবং ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

প্রত্যেক মানুষের তার স্বন্তাগত এবং অভ্যাসগত কিছু নিজস্ব চাহিদা রয়েছে। রাজনীতিবিদ এবং নেতাদের মধ্যে তারাই সবচেয়ে উত্তম যারা ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজনকে সম্মান করতে পারেন এবং বুঝতে পারেন। মহান নেতা নবী এই ব্যাপারটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সে কারণেই শুধুমাত্র বক্তব্য আর উপদেশ দিয়েই নয়, যারা তাঁর ওপর আস্থা রাখত এবং যারা তার ধর্মে বিশ্বাসী ছিল তিনি তাদের সকল অনুভূতিকেই পরিতৃপ্ত করেছিলেন। তাঁর প্রতি অবতীর্ণ বাণী থেকেই তিনি এটা বুঝতে পেরেছিলেন। নবী ক্রি-এর মাধ্যমে এই যে মহান আদর্শ মানুষের কাছে এসে পৌছেছে তা বিভিন্ন আঙ্গিকে মানুষকে উপদেশ দেয়ার এবং চাহিদা মিটাবার সুযোগ দেয়।

যেমন কিছু কিছু উপদেশ রয়েছে শান্দিক। যেমন- কুরআান তেলাওয়াত, জুময়ার খুতবা, আল্লাহর স্মরণে বিভিন্ন যিকির, দোয়া এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জ্ঞান। আবার কিছু কিছু উপদেশ এমন হতে পারে যা চোখে দেখা যায় না, যেমন আগের দিনের ধার্মিক মুসলমান এবং আলেমদের জীবনী।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়গুলির মধ্যেও নিগুড় উপদেশ লুকিয়ে থাকে। যেমন-জামাতে নামাজের সময় কাতার সোজা রাখা, জিহাদের ময়দানের সোজা সারী, দুই মুসলিম ভাইয়ের সাক্ষাতে সালাম, করমর্দন এবং আলিঙ্গন, ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়া ইত্যাদি। এমনকি সুস্বাদু রুচিকর খাবার, ঠান্ডা পানীয়, ভেড়ার গোশত, কুমড়া এবং আল্লাহ যেসব রুচিকর খাদ্য হালাল করেছেন তার মধ্যেও অনেক উপদেশ লুকিয়ে থাকে। নবী ক্রিষ্ট্র বিভিন্ন কথা এবং কাজ দ্বারা তা দেখিয়ে গিয়েছেন। সুন্দর উপদেশের একটা প্রকার এটাও হতে পারে, যা দ্রাণের মাধ্যমে লাভ করা যায়। যেমন বিভিন্ন সুগন্ধী এবং আতর যা জুময়ার সালাতের সময়, ঈদের দিন এবং অন্যান্য জনসমাবেশে, দম্পত্তিদের কথোপকথোনের সময় ব্যবহৃত হয়।

নবীজী — এর জীবনীতে উপদেশ প্রদানের এমন অনেক উদাহরণ আছে যেগুলো অনুভব করতে পারা যায়। যেমন- হাতের সাথে হাত মিলানো, বা আলিঙ্গন। রসুলুলাহ — এর অনেক সাহাবী, অনেক শিশু সাহাবীও বিভিন্ন প্রেক্ষাপট এবং অবস্থায়, শান্তির সময় বা যুদ্ধক্ষেত্রে, কৌতুকচ্ছলে বা গাম্ভীর্যে এই সম্মান লাভ করেছেন।

ইয়া আল্লাহ! মুহাম্মাদ क्षित्र, তার পরিবারবর্গ এবং সাহাবীগণের নিকট সালাত ও সালাম পৌছে দিন।

#### উত্তম হাতের বিবরণ

মখমলের মত কোমল...

আনাস ক্রিল্ল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জীবনে কখনও এমন কোনো আম্বর অথবা মেশক অথবা কোনো আতরের সুগন্ধি গ্রহণ করিনি যা রস্লুলাহ ক্রিল্ল দৈহিক সুগন্ধ থেকে উৎকৃষ্ট, আর আমি কখনও কোনো রেশম বা রেশমী বন্তু বা কোনো বস্তু এরপ স্পর্শ করিনি যা রস্লুলাহ (সা) স্পর্শ থেকে অধিক কোমল ও তুলতুলে। 358

<sup>&</sup>lt;sup>১১৪</sup>. সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৫৬২০

# মিষ্টি ঘ্রাণ ও সৃশীতল

জাবির ইবনে সামুরা ক্রিল্ল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রস্লুলাহ ক্রিল্ল-এর সাথে দিনের প্রথম নামায (যোহর) আদায় করলাম। অতঃপর তিনি নিজ পরিবারবর্গের নিকট রওয়ানা হয়ে গেলেন, আমিও তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম। তিনি রওয়ানা হলে কিছু সংখ্যক বালক তাঁর নিকট উপস্থিত হলো। তিনি বালকদের প্রত্যকের গালে এক এক করে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। জাবির বলেন, রস্লুলাহ আমার গালেও হাত বুলিয়ে দিলেন। আমি রস্লুলাহ ক্রিল্ল এর হাতের কোমল স্পর্শ অথবা সুগন্ধি এরপ অনুভব করলাম যেন তাঁর মোবারক হাতখানা কোনো আতর বিক্রেতার আতরদানী থেকে বের করে নিয়ে এসেছেন। ১১৫

এই কোমল, শীতল, সৃন্দর এবং সুগিদ্ধি স্পর্শ বন্ধু-শক্র নির্বেশেষে উভয়ের দেহকেই স্পর্শ করেছে। যে স্থান এ স্পর্শ পেয়েছে তা নিয়ে এসেছে এমন ভালবাসা যা সকল চিন্তাকে দূর করেছে, বিরহের বেদনাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। এই সচেতন আবেগ এবং স্পর্শের উষ্ণতা তাদেরকে রস্লুল্লাহ (সা)-এর নিকট একজন অনুগত এবং অনুতপ্ত মুসলিম হিসেবে সোপর্দ করতে বাধ্য করেছে।

#### তারা পেয়েছিলেন এই বিরল সম্মান

অনেক মানুষই স্লেহময় এ হাতের স্পর্শ পাবার সম্মান এবং সুযোগ লাভ করেছিলেন। যেমন-

- -সেই যুবক যে যিনার অনুমতি চেয়েছিল
- -ফুদালাহ ইবনে আমির আল লাইছি
- -সাইবাহ ইবনে ইশাক আল হুজবী

<sup>&</sup>lt;sup>১১৫</sup>. সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৪৪১৮

## যুবকটি: "তিনি যুবকটির ওপর তাঁর হাত রাখলেন"

আবু উমামাহ হুল্লু হতে বর্ণিত। যিনি বলেন, একজন যুবক নবী হুল্লু-এর নিকট এসে বলল, "ইয়া রস্লাল্লাহ! আমাকে ব্যভিচারের অনুমতি দান করুন" এই কথা বলার পর নবী হুল্লু যুবকটির ওপর তার হাত রাখলেন এবং বললেন, "ইয়া আল্লাহ! তার ক্রটিগুলিকে ক্ষমা করে দিন, তার হৃদয়কে পরিভদ্ধ করুন এবং তার যৌনাঙ্গসমূহকে হেফাজত করুন"

# স্নেহময় স্পর্শের প্রভাব

"এরপর থেকে যুবকটি মেয়েদের দিকে অবৈধ দৃষ্টিপাত থেকে বিরত হলো"<sup>১১৬</sup>

# ফাদালাহ, "তিনি আমার বুকের ওপর হাত রাখলেন"

## ফাদালার ওপর সুেহময় সেই স্পর্শের প্রভাব

"আল্লাহর কসম! যখন তিনি হাত তুলে নিলেন, তিনি আমার নিকট আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় হয়ে গেলেন"<sup>>> ৭</sup>

# শাইবাহ: "তিনি আমার বৃক মুছে দিলেন"

শাইবাহ ইবনে উসমান ক্রি বলেন, যখন নবী ক্রি হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, আমার মনে আছে আমার বাবা এবং চাচা যাদেরকে আলী এবং হামযা হত্যা করেন। আমি বললাম, আজ আমি মুহাম্মাদ (সা)-এর

<sup>&</sup>lt;sup>১১৬</sup>্ মুসনাদে ইমাম আহমাদ : মুসনাদ নং ২১৬৭৬

<sup>&</sup>lt;sup>১১৭</sup>. আল-ইসাবা লিইবনু হাজার ২খণ্ড, হাদীস নং ৬৯৯৮

## স্রেহময় স্পর্শের প্রভাব

শাইবাহ বলেন, আমি তাঁর দিকে তাকালাম তিনি আমার নিকট আমার শ্রবণ, আমার দৃষ্টি এবং এগুলোর চেয়েও বেশি প্রিয়। তিনি আমাকে বললেন, "ও শাইবাহ, অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর" সম

## আমার বুকে এবং পিঠে

উসমান ইবনে আবুল আস-সাকাফী ক্রিল্ল থেকে বর্ণিত। নবী ক্রিল্ল তাকে বলেছেন, তুমি তোমাদের গোত্রের লোকদের নামাযে ইমামত কর। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার অন্তরে কিছু একটা অনুভব করি। তিনি আমাকে বললেন, নিকটে আস। তিনি আমাকে তাঁর সামনে বসালেন। অতঃপর আমার বুকের মাঝখানে হাত রাখলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি তোমার গোত্রের লোকদের ইমামত কর। যেব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের ইমামত করে সে যেন নামায় সংক্ষেপ করে।

<sup>&</sup>lt;sup>১১৮</sup>. আল-মুজাদ আল-কাবির লিত তাবরানী হাদীস নং ৭০২০৮ মাজমা আল-জাওয়ায়ীদ ৬/১৮৭ দালাইলুন নুবুওয়াহ লিল বাইহাকী ৫/১৪৫

কেননা, তাদের মধ্যে বৃদ্ধ, অসুস্থ, দুর্বল এবং বিভিন্ন কাজে ব্যাস্ত লোক রয়েছে। তোমাদের কেউ যখন একাকি নামায পড়ে, সে তখন নিজ ইচ্ছেমত নামায পড়তে পারে। ১১৯

#### কান মলে দেয়া

ইবন আব্বাস ক্র্রু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার খালা নবী এর সহধর্মিনী মায়মুনা বিনতে হারিস ক্রু-এর ঘরে এক রাত্রি যাপন করছিলাম। নবী ক্রু তাঁর পালার রাতে সেখানে ছিলেন। নবী ক্রু ইশার সালাত আদায় করে তাঁর ঘরে চলে আসলেন এবং চার রাকআত সালাত আদায় করে তাঁর ঘরে চলে আসলেন এবং চার রাকআত সালাত আদায় করে তাঁর পড়লেন। কিছুক্ষণ পর উঠে বললেন, বালকটি কি ঘূমিয়ে গেছে? বা এ ধরনের কোনো কথা বললেন। তারপর (সালাতে) দাঁড়িয়ে গেলেন, আমিও তাঁর বাঁ দিকে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে তাঁর ডান দিকে এনে দাঁড় করালেন। তারপর তিনি পাঁচ রাকআত সালাত আদায় করলেন। পরে আরো দুরাকআত আদায় করলেন। এরপর ওয়ে পড়লেন। এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ তনতে পেলাম। এরপর উঠে তিনি (ফজরের) সালাতের জন্য বের হলেন।

#### দুই নওমুসলিম

আবু আব্দুর রহমান আল-জুহানী ক্র হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ক্রি-এর নিকট ছিলাম, এসময় দূর থেকে দুই আরোহী দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি যখন তাদের দেখলেন তখন বললেন, "দুই কিন্দি এবং মাজঝী ব্যক্তি" তারা তার নিকট আসলেন এবং সেখানে মাজঝী গোত্রের কিছু মানুষ ছিল।

রাবী বলেন, তাদের মধ্যে একজন বাইয়াত গ্রহণের জন্য নবী ক্রি এর নিকটবর্তী হলেন। যখন নবী ক্রি তার হাত ধরলেন তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রসূল! তার কি হবে যে আপনাকে দেখেছে, আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, আপনার সত্যতার স্বীকৃতি দিয়েছে এবং আপনাকে অনুসরণ

<sup>&</sup>lt;sup>১১৯</sup>. সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৭৫৪

করেছে? তার পুরস্কার কি হবে?" নবী হ্রা বললেন, "কল্যাণ তার জন্য" নবী তার তার হাতে হাত বুলিয়ে দিলেন এবং লোকটি চলে গেল।

অন্য ব্যক্তি এগিয়ে এলেন এবং বাইয়াত গ্রহণের জন্য তাঁর হাত ধরলেন।
তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রসূল! তার কি হবে যে আপনাকে বিশ্বাস
করেছে, আপনার সত্যতার স্বীকৃতি দিয়েছে, আপনাকে অনুসরণ করেছে
কিন্তু আপনাকে দেখেনি? তার পুরস্কার কি হবে?" নবী ক্ল্লী বললেন,
"কল্যাণ তার জন্য! কল্যাণ তার জন্য! কল্যাণ তার জন্য!" তিনি লোকটির
হাত বুলিয়ে দিলেন এবং লোকটি চলে গেল।

#### জ্ঞান তোমার জন্য সহজ হয়ে যাক

আবু আল-সুলাইল ক্রি বর্ণনা করেন। নবী ক্রি-এর সাহাবাগণের মধ্যে একজন মানুষজনকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিতেন এবং তার দিকট অনেক মানুষ আসত। এমনকি তিনি তার পাঠ প্রদানের জন্য বাড়ির শীর্ষে উঠতেন। তিনি বললেন, আল্লাহর রস্ল বললেন, "কোনো আয়াতটি সবচেয়ে মহিমাম্বিত?" উক্ত ব্যক্তি বললেন, "আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়।" ১২১

রাবী বলেন, নবী ক্রিব্র তাঁর হাত আমার কাধে রাখলেন এমনকি আমি তাঁর হাতের শীতলা আমার বুকে অনুভব করছিলাম। তিনি বললেন, "ও আবুল মুন্যির! জ্ঞান তোমার জন্য সহজ হয়ে যাক"

# ইয়া আল্লাহ! তাকে ধর্মের তত্ত্বজ্ঞান দান করুন।

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস ক্রি হতে বর্ণিত। আল্লাহর রস্ল ক্রি আমার কাধে তাঁর হাত রাখলেন এবং বললেন, "ইয়া আল্লাহ! তাকে ধর্মের তত্তুজ্ঞান দান করুন এবং কুরআনের ব্যাখ্যা তাকে শিক্ষা দিন"<sup>১২৩</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>১২০</sup>. মুসনাদে ইমাম আহমাদ- হাদীস নং ১৭০৮৪

<sup>&</sup>lt;sup>১২১</sup>. আন-বাকারাহ (২ : ২৫৫)

<sup>&</sup>lt;sup>১২২</sup>. মুসনাদে ইমাম আহমাদ- হাদীস নং ২০১১৯

১২৩. মুসনাদে ইমাম আহমাদ- হাদীস নং ২৭৭৩

#### সে কুরআন ভুলে যেত

উসমান ইবনে আবুল আস বর্ণনা করেন। আমি কুরআন মুখস্থের ক্ষেত্রে আমার দুর্বল স্মৃতিশক্তির ব্যাপারে নবী এতা এর নিকট অভিযোগ করলাম। নবী এতা বললেন, "খানযীব নামক এক শয়তানের কারণে এমনটি ঘটে থাকে", তিনি বললেন, "উসমান! আমার নিকটে এস"। অতঃপর তিনি আমার বুকে হাত রাখলেন এবং আমি আমার বুকে তাঁর হাতের শীতলতা অনুভব করলাম। অতঃপর নবী এতা বললেন, "শয়তান! উসমানের বুক থেকে দূর হও" এরপর থেকে, আমি যাই শুনি, তা আমার মনে থাকে। ১২৪

#### একজন চিকিৎসকের স্পর্শ

আবযাদ ইবনে হাম্মাল ক্র বলেন যে, তার মুখে একটি দাদ ছিল যেটা তার নাককে আক্রান্ত করেছিল। নবী ক্র তাকে ডাকলেন এবং তাঁর মুখে হাত বুলিয়ে দিলেন। ঐ দিন সন্ধ্যার পূর্বে ঐ দাগের আর কোনো চিহ্ন রইল না। ১২৫

# তিনি আমার মাথার ওপর হাত বুলিয়ে দিলেন

আমর ইবনে হুরাইস ক্ল্লেবলেন, আমার মা আমাকে নিয়ে নবী করিম (সা)-এর খিদমতে হাযির হন। তিনি আমার মাধায় হাত বুলিয়ে দেন এবং আমার রিযকের (জীবিকার) জন্য দুয়া করেন। ১২৬

#### তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন

সাইব ইবন ইয়াযীদ হ্রু হতে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, আমার খালা (একদিন) আমাকে রসূলুলাহ হ্রু-এর দরবারে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রসূলুলাহ, আমার ভাগিনা পীড়িত ও রোগাক্রান্ত। (আপনি তার জন্য আল্লাহর দরবারে দুআ করুন!) তখন নবী হ্রু আমার মাখায় হাত বুলালেন এবং আমার জন্য বরকতের দুআ করলেন। তিনি ওযু করলেন তাঁর ওযুর

<sup>&</sup>lt;sup>>২8</sup>. দালাইশুন নুবুওয়াই লিল বায়হাকী-২০৪৮

<sup>&</sup>lt;sup>১২৫</sup>. দালাইলুল নৃবুওয়াহ লি আবী নুয়াইম আল-আশবাহানী- হাদীস-৫৪৪

<sup>&</sup>lt;sup>১২৬</sup>. আল-বুখারী আদাবুল মুফরাদ হাদীস নং ৬৫২

অবশিষ্ট পানি আমি পান করলাম। এরপর আমি তাঁর পিছন দিকে গিয়ে দাঁড়ালাম তাঁর কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে "মোহরে নবুওয়াত" দেখলাম।<sup>১২৭</sup>

#### দশম অধ্যায়ের সারমর্ম

মানুষকে ভালবাসার ছোয়া দেয়ার ব্যাপারটি ভাগ্যবান মানুষগুলির বুকে হাত রাখা বা যাদের ভালবাসতেন তাদের গালে হাত বুলানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং তা ছড়িয়ে পড়েছে বুকে জড়িয়ে ধরা পর্যন্তও। এই জড়িয়ে ধরা, এই আলিঙ্গন একাপ্ত ভালবাসার, একাপ্ত তৃণ্ডির।

ইয়া আল্লাহ! কত মহান ছিলেন সেই নেতা! কত মহান মানুষ ছিলেন তিনি! সেই প্রথম যুগের মানুষ যারা তাঁর সংস্পর্শ পেয়েছিলেন তারা স্কমানের দৃপ্তি নিয়ে এমন স্তরে পৌছেছিলেন যা আর কেউ পারে নি। নবী

-এর সাহচর্য পাবার সম্মান অন্য সব সম্মানের উর্ধের্ব। সুতরাং কত
মহান ছিল আমার মহান নেতা নবী

সাহাবাদের যুগ ছিল সকল যুগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সাহাবাদের প্রত্যেকেই ছিলেন স্বাধীন চরিত্রের অধিকারী এবং তার স্বত্তায় অদিতীয়। শ্রেষ্ঠত্ব আর গৌরবে তাদের প্রত্যেকের অংশগ্রহণ ছিল। আর তাদের মূল অনুপ্রেরণা ছিল তাদের নেতা রসুলুল্লাহ ক্রিষ্ট্র।

ইয়া আল্লাহ! নবী মুহাম্মাদ, তার স্ত্রীগণ, তাঁর সন্তান-সন্ততিগণের ওপর আপনার সালাত ও সালাম প্রেরণ করুন। যেমনটি আপনি সালাত ও সালাম প্রেরণ করেছেন ইবরাহীম এবং তাঁর পরিবারবর্গের ওপর। আপনি সকল প্রশংসা এবং মর্যাদার অধিকারী!

## দশ নং নীলকান্তমনি

ইবনে আব্বাস হ্র্ল্লু সোভাগ্য লাভ করেছিলেন ...

ইবনে আব্বাস ক্রিপ্র হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রস্লুল্লাহক্রিপ্র আমাকে আলিঙ্গন করলেন এবং বললেন, "ইয়া আল্লাহ তাকে কিতাব শিক্ষা দিন"<sup>১২৮</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>১২৭</sup>. সহীহ আল-বৃখারী- হাদীস নং ৩৩৭৫

<sup>&</sup>lt;sup>১২৮</sup>, **আল-বুখারী কিতাবুল ইলম-হাদীস নং** ৭৫

#### মনে ব্লাখবেন

একজন মহান এবং প্রেরণাময় নেতা হবার জন্য সহানুভৃতিশীল হাত এবং মোলায়েম স্পর্শ থাকতেই হবে।

لَقَلْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থ : "তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্লেহশীল, দয়াময়।" ১২৯

"তোমাদের কাছে এসেছে" এর দ্বারা আরব এবং অনারব সকল মানুষকেই বোঝানো হয়েছে।

"একজন রসূল" একজন নবী যিনি মর্যাদাশীল আসনের অধিকারী হবেন। "তোমাদের মধ্য থেকেই" অর্থাৎ মানুষ জাতির মধ্য হতে।

"তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ" অর্থাৎ তোমাদের দুঃখ কষ্ট তাকে ব্যথিত করে।

"তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী" অর্থাৎ তোমাকের বিশ্বাসের "মুমিনদের প্রতি স্লেহশীল, দয়াময়।"<sup>১৩০</sup>

\*\*\*

১২৯, আত-ভাওবাহ (৯ : ১২৮)

<sup>&</sup>lt;sup>১৩০</sup>. জুবদাতুত তাফসীর পৃ: ২৬৪

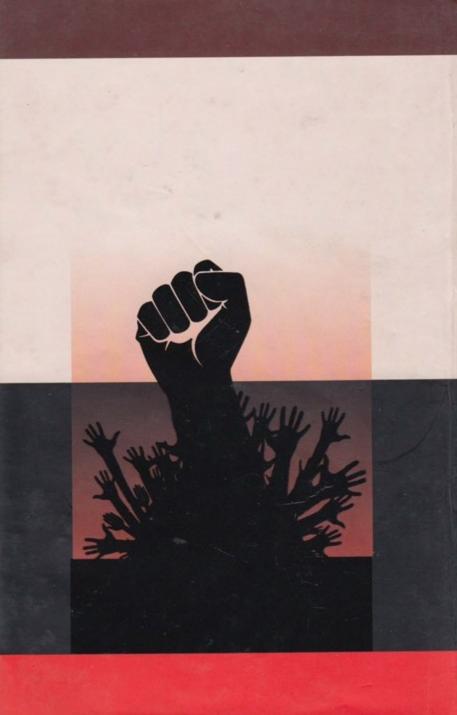